

# হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বল্টুভাই

হুমায়ন আহমেদ

হাউত্তিই পিএইইডি দেখেছিল হ—বলেই মাজেলা খালা চোখ গোল গোল কতে অভিত্যে ইটিলেন খেল বিলি কঠিল এই লাই। কবাহেন, যাই উত্তিত্ত ইটিলেন খেল বিলি কঠিল এই সংগ আনন্দিত একা ইতিটিভ ফল হলে। কপালে ইতিভালা বিল্ গিল্ মান ঠিটিটে কোটো আনুখল প্ৰাণা বিটা গালা ঠাল গোলা চোখ আমান কিছে আৰুও খালিকটা এপিয়ে একে গালা মানিহাৰ কালেনে সংগ আমান কিছে আৰুও খালিকটা এপিয়ে একে গালা মানিহাৰ কালেনে ক এই ইন্যান্নমাং ভালিকটা কিছিলাক্ষৰ বিশ্বস্তিত্ত কেবাৰিকটা কালেন। ক

আমি বলগাম, না। দেখতে ভয়ন্তর ?

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভয়স্কর হবে কেন ? অনারকম। অনারকমটা কী ?

সারা গা থেকে জ্ঞানের আভা বের হওয়ার মতো অন্যরকম। বলো কী।

বড় বড় দিশেহারা চোখ। দেখলেই এমন মায়া লাগে।

আমি বলনাম, চোখ দিশেহারা কেন ?

থালা বলনেন, ফিজিন্সের জটিল সমুদ্রে পড়েছে, এইজনো দিশেহারা। এখন সে কাজ করছে 'ঈশ্বর কথা' দিয়ে। যতই সে পত তেই দিশেহারা হছে। আহা বেচারা! ঈশ্বর কথার নাম ফল্ডিস করনো ?

অলংকরণ : ধ্রুব এয

না। আমি বলপাম, বাংলাদেশ বাদ দাও, ঈশ্বর নিজেও হয়তো জানেন না। ঈশ্বর জানবেদ না এটা কেমন কথা। উনি সবই জানেন।

হার্ভার্ড সাহেবকে চেনো শ্রীভাবে ?

সে তোর খালু সাহেবের বন্ধর ছেলে।

পিএইচডি সাহেকের নাম কী ?

ভন্তর আখলাকুর রহমান চৌধুরী। ভুল বলেছি চৌধুরী আগে হবে। ভন্তর চৌধুরী আখলাকুর রহমান। ফুল প্রফেসর অব থিওরেটিকেল ফিজিক্স। তেলভারবেন্ট ইউনিভার্সিটি।

ডাকনাম কী ?

ভাকনাম দিয়ে কী করবি ১

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, যারা জটিল অবহানে থাকে তালের তাকনাম খুব হাস্যকর হয়। দেখা যাবে উনার ডাকনাম বল্ট।

বল্টু চ

হাঁ। বন্টু। পেরেকও হতে পারে। আবার গোল্লা ফোল্লাও হওয়া বিচিত্র

থালা বিরক্ত গলার বলদেন, যতাই দিন যাক্ষে তোর কথাবার্তা ততাই অসহা হয়ে যাক্ষে। ঢা-কফি কিছু খাবি ?

থাব।

की (मव, हा ना कि ह

দূটাই দাঙ। এক ভূমুক চা খেরে এক ভূমুক কম্বি ধাব। ভারক আফ্রানান। হার্ভার পিএইটাউর কথা তনে বিম ধরে গেছে। ভারক আফ্রান ভাড়া গতি গেই। ইউরোপ-আমেরিকা হলে বলতাম নিট দুই পেগ ধুইছি দাও, অন দ্যা রক।

থালা বলদেন, আমি যে তোর মুক্লব্বি, গুরুঞ্জন, এটা মনে থাকে না ? লাগামছাড়া কথাবার্জা।

খালা হয়তো আরও কিছু কঠিন কথা বলডেন, তার আগেই মোবাইল কোনাকল। তিনি ফোন নিয়ে বায়াখনে চলে গেলেন। মোবাইল ফোনের নিয়ম হলে—এক ছাখায় নাড়িয়ে কথা বলতে ডালো লাগে না। হাঁটাহাঁটি করে কথা বলতে হয়।

মিনিট তিনেক পার করে খালা উদয় হলেন। এখন তাঁকে পদার্থবিদ সাহেবের মতো খানিকটা দিশেহারা দেখাছে। মুখের ভঙ্গি কাঁচুমাচু। আমি বললাম, খালা কোনো সমস্যা ৪

খালা নিচু গলার বললেন, ও টেলিফোন করেছিল। ওর ভাকনাম সভিটেই কটু। ওরা দুই যাজ ভাই। একজনের নাম নাট, আরেকজনের নাম কটু। একসঙ্গে নাট-কটু। ওলেন বাবা ছিল পাগলাটাইপের। এইজন্যে নাট-কটু নাম রেখেছে। জী বিশ্রী কাবা।

ভূমি মন খারাপ করছ কেন १ বন্টু নাম তো খারাপ কিছু না। ডব্তর বন্টু—গুনতেও ভালো লাগছে। নাট-বন্টু দুই ভাইকে নিয়ে সুন্দর ছড়াও হয়—

> নাট বন্টু দুই ভাই রিকশা চড়ে, দেখতে পাই।

রিকশা যায় মতিঝিল বন্টু হাসে খিলখিল।

নাটের মুখ বন্ধ তার গায়ে গন্ধ।

খালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ কর। মুখ বন্ধ।

আমি মুখ বন্ধ করলাম। খালা

্রেগরেস-এর সাথ আরও কিছু। ক্রিকিন

বললেন, বন্টু উঠেছে সোনারগাঁও হোটেলে। ক্রম নাধার চার শ' একুশ। তোকে খবর দিয়ে এনেছি বন্টুকে কিছু জিনিস দিয়ে আসবি।

আমি বনলাম, সহজ নামের মাহান্ত দেবলে । তুমি নিজেও এখন সমানে বন্ধু ডাকছ। বন্ধুটার এখন আর দূরের তেউ মনে হাছে মা। দেব হাছে অরা মানুষ। সে এমন একনৰ মে দুই চালে উষ্টার পাস করছে। আনেক চেটা করেও কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নি। ভার এখন ধরান কাল মেয়ে-ছুলের গোটের সামনে ইটাহাটি করা। ফ্লাইং কিন দেওয়া।

তুই কি চুপ করবি । নাকি একটা থাপ্পড় দিয়ে মুখ বন্ধ করব । চপ করলাম।

খালা বললেন, ও লুঙ্গি-গামছা আর একটা বাংলা ডিকশনারি চেয়েছে। দব আনিয়ে বেংখনি। তেওঁ দিয়ে তাম।

সব আদিয়ে রেখেছি। তুই দিয়ে আয়। নো প্রবলেম। গুদি, বাংলা ডিকশনারি বুঝলাম। গামছা কেন। কাদের

সিন্দিকীর দশে জয়েন করার পরিকল্পনা কি আছে গ খালা হতাশ গলার কপেলেন, এত কথা বস্থাছিল কেন গুডুই কিন্তু বস্টুর সংস্ক কোনো ভাজজানিটাইপ কথা কাবি না। ও অতি সম্মানিত একজন মানুষ। প্রকেসর ইউনুসের মতেন লোবেগ প্রাইজ্ঞ প্রপেয়ে বেয়েত গারে।

তা হলে তো বিরাট সমস্যা।

की मधना १

নানান মামলা মোকন্দমায় জড়াতে হবে। বাংলাদেশে নোবেল প্রাইজ গাওয়া লোকজনদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

আবার বকবকানি শুরু করেছিল। চুপ করতে বল্লাম না ?

বপুঁজাইক দেশে আমি চমজালা। ।পিএইচভি তৰপেই আমাদের চোধে চাশাজা বিবক্ত চোধের মানুখৰে ছবি ডালে, যার ক্রিটে ধাকে অবজার বালি। বালে কার্যার ক্রিটে বাকে বালি। বালে কার্যার ক্রিটে বাকে কার্যার বালি। বালে কার্যার ক্রিটে বালি কর্তার ক্রিটের ক্রিটের ক্রিটের অভান্ত সুকুজা। ধেনক কর্মানুখন কেবলে। হার্টারের এই পিএইচভি অভান্ত সুকুজা। ধেনকর ক্রেটার নামুখন আমার্কির সালাকলো হুল। মারেলা বালার করা। সার্বির। ক্রিটার ক্রিটার

সাঁত্য ভিনার চোবে দিশেয়ারা ভাব।
ফার্লার্ডের পিএইটেডির কোমতে হোটেলের টাওছেল পাঁচাচানো। ভিলি
বাদি গারে বিভাগার উপর বেশ আছেল। তাঁর বা-হাকে চারের কাপ।
ভানহাতে একটা চামত। তিনি চারের কাপে চামত ভূবিয়ে চা তুলে এনে
মুখে দিক্ষে। পিতরা গরম চা এইভাবে খার। বয়ঙ্ক কাউকে এই প্রথম
নাক্ষাম।

আমি বললাম, বন্টুভাই, ভালো আছেন ?

তিনি বললেন, ভালো আছি।

আপনার জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছি। মাজেদা খালা পাঠিয়েছেন। ডিকশনারি কি আঙে গ

হাঁ। আছে।

একটু কট্ট করে দেখৰে ডিকশনারিতে 'তৃত্বি' বলে কোনো শব্দ কি আছে ৷ তুমি কি এই শব্দ আগে তনেছ ৷

প্রিক্ত খুঁজে দেখো। তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে ভেবে বসবে না আমি তোমাকে অবজ্ঞা করছি। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো,

া করাছ। ভূমিত আমাকে ভূমি বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বাংলা একটা শ্রেঞ্জ ব ভাষা—আপনি ভূমি ভূই।

জাপানি আরও ধারাপ ভাষা, সেখানে পাঁচ সম্বোধন। অতি সঞ্চানিত আপনি, সম্মানিত আপনি, তৃমি, তুই, নিমশ্রেণীর তুই।

বন্টুভাই 'Oh God!' বলে গরম চা

**এনা**হিন ক্লিন্দ্রখ্যা ২০১১

খানিকটা বিছানায় ফেলে দিলেন। এখন তাকে শিতদের মতো অপ্রস্তুত দেখাকে ।

আমি ডিকশনারি খুলে বললাম, শব্দটা আছে। এর অর্থ 'সাপুড়ের

গুড। ভেরি গুড।

আমি বললাম, আপনি চামচে করে চা খাচ্ছেন কেন 🤋

ঠোঁট পুড়ে গেছে। গরম কাপ ঠোঁটে লাগাতে পারছি না। এইজন্যে চামচে খান্দি। ঠোঁট কীভাবে পুড়েছে জানতে চাও *ই* 

না। 'তৃত্রি' দিয়ে কী করবেন ?

কিছু করব না। অর্থটা ওধু জানলাম। তৃত্রি একটা মেয়ের নাম। আমি নামের অর্থ জানতে চাইলাম। সে অর্থ বলতে পারল না। এরপর যখন তার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে নামের অর্থ বলে দেব। সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোমার কি ধারণা খুশি হবে না ?

বুশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কম কেন ?

আপনি তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তুমি মূর্থ মেয়ে, নিজের নামের অর্থ জানো না। এটা তার ভালো লাগার কথা না।

তা হলে ওই প্রসঙ্গ থাক। নামের অর্থ বলার দরকার নেই। একটা কাজ করলে কেমন হয়-বাংলা ডিকশনারিটা তাকে উপহার দিয়ে যদি বলি, এই মেরে দেখো তো ভোমার নামের অর্থ খুঁজে পাও কি না। এই বুদ্ধি তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে ?

বন্টুভাইকে আমার কাছে মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হলো। তবে আমার প্রতি তার আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে। আমি তাঁর কাছে নিতান্তই অপরিচিত একজন। তিনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছেন যেন আমি তাঁর অতি পরিচিত একজন। এত পরিচিত যে তাঁকে বন্টুভাই ডাকতে পারে।

একটু কি কট্ট করে দেখবে 'ফুভুরি' বলে কোনো শব্দ আছে কি না ? আমি ডিকশ্নারি উস্টেপান্টে বললাম, নাই। বাংলায় নতুন একটি শব্দ বুক্ত করলে কেমন হয় ? ফুতুরি।

এর অর্থ কী १

ফুঁ দিয়ে যে বাঁশি বাজায় ফুডুরি। বাঁশি, সানাই, ব্যাগপাইণ ট্রাম্পেট সব হবে ফুতুরি গ্রুপের বাদ্যযন্ত্র। আপনার কাছে কি পরিষ্কার হয়েছে ? নাকি আরও পরিষ্কার করব १

পরিকার হয়েছে।

নতুন নতুন শব্দ বাংলা শব্দভাগ্তারে যুক্ত করা প্রয়োজন। অবশাই প্রয়োজন।

বন্টুভাইয়ের চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। নিশ্চরই নতুন কিছু মাথায় এসেছে। এই শ্রেণীর মানুষ আমি আগেও দেখেছি। মুখে কথা বলার আগে এদের চোখ কথা বলে। সারাক্ষণ মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া আসতে থাকে।

বন্টুভাই বললেন, তুমি ডিকেটশন নিতে পারো ? আমি বলব, তমি णिथरद । भातरव मा ह

পারব।

টেবিলের ড্রয়ারে হোটেলের কাগজ আছে, কলম আছে। কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসো। আমি খুবই লজ্জিত,

তোমার নাম ভূলে গেছি। আপনার লচ্ছিত হওয়ার কিছু নেই।

আমি এখনো আপনাকে নাম বলার সুযোগ পাই নি। আমার নাম হিমু।

হিমু, তুমি কি তৈরি ৷ ডিকটেশন দেওয়া ওকু করব ?

ককুল |

লিখো\_

সভাপতি বাংলা একাডেমী

শ্ৰদাভাজনেযু ৷

বিষয় : বাংলা শব্দভাগ্তারে নতুন শব্দ সংযোজন।

ফুতুরি নামের একটি শব্দ আমি বাংলা শব্দভাগুরে যুক্ত করতে চাঞ্চি। ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাঞ্চানো হয় তাদের সাধারণ নাম হবে ফুভুরি। যেমন, বাঁশি, সানাই,

ট্রাম্পেট, ব্যাগপাইপ। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাকে ব্যধিত

কুকুন।

বিনীত বল্ট

আমি বললাম, বন্টু নাম ব্যবহার করবেন ? পোশাকি নামটা দিন। তিনি বললেন, তুমি বন্টুভাই বন্টুভাই করছ তো, এ জন্যে মাথায় বন্টু নামটা ঘুরছিল। বন্টু কেটে দিয়ে আমার ভালো নাম দিয়ে দাও—চৌধুরী খালেকুর রহমান। তবে বল্টু নামটা আমার পছলের। আমি যখন স্বপ্নে নিজেকে দেখি, তখন সবাই আমাকে বন্টু ডাকে। স্বপ্ল-বিষয়ে তোমাকে একটা ইন্টারেন্টিং তথ্য দিতে পারি। দেব *ই* 

मिन।

একমাত্র স্বপ্লেই মানুষ নিজেকে নিজে দেখতে পায়। বাত্তব জগতে মানুষ নিজেকে দেখে না।

আয়নায় তাকালেই তো নিজেকে দেখবে।

না দেখবে না। আয়নায় দেখবে তার মিরর ইমেজ। এখন বুঝেছ।

গুড ভেরি গুড়। তোমাকে চাকরিতে বহাল করা হলো। কাল সকালে জয়েন করবে:

আমি সব সময় অন্যদের চমকে দিয়ে আনন্দ পাই। এই প্রথম বন্টুভাই আমাকে চমকালেন। আমি তাঁর কাছে কোনো চাকরির জন্যে আসি নি।

বন্টুভাই বললেন, এসি আছে এমন একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করবে। এই মাইক্রোবাস দশ দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা সকাল দশটার মধ্যে নেত্রকোনা জেলার সোহাগী গ্রামে চলে যাব। দশ দিন থাকব।

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার। স্যার বলছ কেন ?

আপনি আমার বস, এইজন্যে স্যার বলছি।

তুমি বন্ট্ভাই ডাকছিলে, তনতে ভালো লাগছিল। আমি ট্রেডিশন্যাল বস না। তোমার চাকরিও চুক্তিভিত্তিক। আমি বই লেখা যেদিন শেষ করব, তার পরদিন তোমার চাকরিও শেষ।

বন্টুভাই, আমার কাজটা কী ?

করেকটা জিনিস দিতে এসেছিলাম।

মিসেস মাজেদা তোমাকে কিছু বলেন নি ?

कि-ना।



ভূমি নানানভাবে আমাকে সাহায। করবে, যেন বইটা লিখে শেষ করতে পারি।

বইয়ের নাম হছে 'ঈশ্বর শূন্য আত্মা 'শূন্য'। বইয়ে প্রমাণ করব, ঈশ্বর বলে কিছু

়, আত্মা বলেও কিছু নেই।

আপনার তো রগ কেটে ফেলবে।

কে রগ কাটবে ? আমাদের রগ কাটার লোক আছে। এনাটমিতে বিশেষ পারদর্শী। এরা আল্লাহ, ধর্ম এইসব বিষয়ে উন্টাপান্টা কিছু বললে হাসিমূখে রগ কেটে দিয়ে চলে যায়।

কী অন্তুত কথা!

আমি বললাম, বন্টুভাই! আপনি চিত্তিত হবেন না। এরা তথু রগ কাটে, মেরে ফেলে না। যাদের রগ কেটেছে, তারা বলেছে যে ব্যথাও তেমন পাওয়া যায় না। ওধু বাকি জীবন বিছানায় তয়ে থাকতে হয়। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়।

লেগ পূলিং করছ নাকি ? জি-না স্যার। সত্যি কথা বলছি।

প্রবলেম হয়ে গেল তো।

স্যার, আপনি বরং অন্য একটা বই লিখুন। বই লিখে প্রমাণ করুন 'ভত আছে'।

ভত আছে প্রমাণ করব কীভাবে ?

জটিল সৰ ইকোয়েশন লিখে প্রমাণ করবেন ভূত আছে। হার্চার্ডের পিএইচডি যদি বই লিখে প্রমাণ করে ভূত আছে, তা হলে হইচই পড়ে যাবে। হাজার হাজার কপি বই বিক্রি হবে। নানান ভাষায় অনুবাদ হবে। হিন্দি ভাষায় বইটার নাম হবে 'ভুত হ্যার'।

বন্টভাই জবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, আপনি চাইলে বাংলাদেশের নানান শ্রেণীর ভূতদের বিষয়ে আমি আপনাকে তথ্য দেব। মামদো ভূতের নাম তনেছেন স্যার ?

মামদো ভূত ?

মুসলমান মরে যে ভূত হয় তাকে বলে মামদো ভূত। হিন্দু ব্রাহ্মণ মারা গেলে হয় ব্রহ্মদন্তি। খাণারিনা মহিলা মারা গেলে পেত্নী হয়। শাকচুন্নি নামের আরেক শ্রেণীর মহিলা ভূত আছে। এরা ভয়ম্বরটাইপ। হিন্দু বিধবারা মরে হয় শাকচুন্রি। ফিজিব্রের পিএইচডি মারা গেলে কী ভূত হয় তা অবশ্য আমার জানা নেই।

বন্টভাই হাত উচিয়ে আমাকে থামালেন। শান্ত গলায় বললেন, তুমি অতি বিপদজনক মানুষদের একজন। তুমি আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছ এবং খানিকটা করেও ফেলেছ। তোমার চাকরি নট। তোমাকে আমার এখানে আসতে হবে না। Now get lost!

স্যার, চলে বেতে বলছেন ?

হ্যা। পুর অভদুভাবে বলেছি তার জন্যে দুঃখিত।

যাওয়ার আগে একটা কথা কি বলব চ বলো। মনে রেখো এটা হবে তোমার লাউ কথা।

আমি বল্লাম, স্যার, ফিজিক্সের জটিল বিষয় পড়ে আপনার মাথায়

গিট্ট লেগে গেছে। কেরামত চাচার সঙ্গে দেখা করলে আপনার গিট্ট কেটে যাবে। আপনি বললে আপনাকে উনার কাছে নিয়ে যাব। উনি আপনার

মাথার গিট্ট ছুটিয়ে দিবেন। কেরামত কে १

গেবারিয়া থাকেন। বিসমিল্লাহ ছোটেলের বাবুর্চি।

**শে কী করবে ?** 

আপনার সঙ্গে হাসিতামাশা করবে. আপনার মাথার গিট্ট ছুটে যাবে।

বল্টুডাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলান্দি। খুব খুশি হব ভূমি যদি বিদায় হও।



জি আচ্ছা স্যার।

হোটেলের ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে বন্টভাই দরঞ্জা বন্ধ করলেন। বেচারা নিস্পাণ দরজাকে বন্টুভাইয়ের রাগ ধারণ করতে হলো। দরজার কথা বলার শক্তি থাকলে সে চেঁচিয়ে বলত 'উফরে গেছিরো'। ফাইভ স্টার হোটেলের দরজার ভাষা 'উফরে গেছিরে' টাইপ হবে না। সে বলবে 'এহ শীট'।

## আমি চৌধুরী আথলাকুর রহমান বন্ট্

আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। রাগ সামলানোর চেষ্টা করছি। প্রচণ্ড শব্দে দরজা বন্ধ করার হাস্যকর চেষ্টা করেছি। রেগে গেলেই মানুষ হাস্যকর কর্মকাণ্ড

হিম নামের ছেলেটির সঙ্গে রাগ করার তেমন যৌজিকতাও এখন খুঁজে পাজ্ছি না। সে সরল ভঙ্গি করে কিছু পেঁচানো কথা বলেছে। এ রকম করে কথা বলাই হয়তো তার স্বভাব। সে যদি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত, তা হলে তার উপর রাগ করা যেত।

বিজ্ঞান অনেকদুর এগিয়েছে কিন্তু মানবিক আবেগের কোনো সমীকরণ এখনো বের করতে পারে নি।

পদার্থবিদ এবং ম্যাথমেটিশিয়ানদের উচিত নিউরো বিজ্ঞান পড়া। निউরো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা অংক জানেন না। পদার্থবিদ্যা জানেন না।

শ্রেভিনজারের মতো কেউ একজন আবেগের সমীকরণ বের করে ফেললে মানব জাতির কল্যাণ হতো। আবেগের সমীকরণ বের করা কি সভব হবে গ

নিউরো বিজ্ঞানীরা ছেলেখেলাটাইপ বিজ্ঞান করছে। তারা বলছে এই আবেগের জন্ম মন্তিকের ফ্রন্টাল লোবে, ওই আবেগের জন্ম থেলামসে। যত বলশিট! জন্ম কোথায় তা দিয়ে কী হবে ? আবেগটা কী তা বের করো। সময়ের সঙ্গে আবেণের পরিবর্তন বের করো। আমাদের দরকার টাইম ভিপেনভেন্ট সমীকরণ এবং সমীকরণের সমাধান।

লক্ষ করলাম আমার রাগ পড়ে গেছে এবং আমি এক ধরনের অবসাদবোধ করছি। রাগের সময় মন্তিকের প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে। রাগ কমে যাওয়ার পর হঠাৎ শরীরে সাময়িক ঘাটতি দেখা যায়। আমার যা হলে।

আমি হোটেলের রিসেপশনে টেলিফোন করলাম, হলুদ পাঞ্জাবি পরা কেউ বের হচ্ছে कি না ? তারা জানাল, না।

হিমু ছেলেটিকে 'সরি' বলা উচিত। সমস্যা হচ্ছে, সে যোগাযোগ না করলে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না। মিসেস মাজেদাকে বললে তিনি হয়তো ব্যবস্থা করবেন। তাঁর টেলিফোন নাম্বার আমার কাছে নেই। তিনি নাম্বার লিখে দিরোছিলেন, আমি হারিয়ে ফেলেছি। জিনিস হারানোতে আমার দক্ষতা সীমাহীন। আমার পিএইচডি থিসিসের ফার্ট দ্রাষ্ট হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাংলাদেশে এসে হারিয়েছি আমেরিকান পাসপোর্ট। অ্যাদাসির সঙ্গে ঘোগাযোগ করেছি। তারা সন্দেহজনক কথাবার্তা বলছে: ভাবটা এ রকম যেন আমি কাউকে পাসপোর্টটা দিয়ে निरशिष्ट ।

আমি দ্রশ্নার খুলে কাগজ নিয়ে লিখলাম, হিমু। এটি একটি অর্থহীন কার্জ। আমরা অর্থহীন কারু করতে পছন্দ করি। অর্থহীন কারু ওধু না, অর্থহীন প্রশ্ন করতেও পছন্দ করি।

একবার ক্লাসে বক্তা দিন্ধি, আমার এক ছাত্রী বলল, স্যার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে।

বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল ?

অর্থহীন প্রশ্ন। আমি পড়াঙ্কি স্পেশাল থিওরি অব রিয়েলিটি। বিগ ব্যাং না। আমি বল্লাম, তোমার নাম কী r

त्म वनन, मुगान। আমি বললাম, সুলান সময়ের করু



400

मामादकार

দাঘ সাক্ষাৎকার

কবিতা বিশেষ রচনা ঈদের রান্না





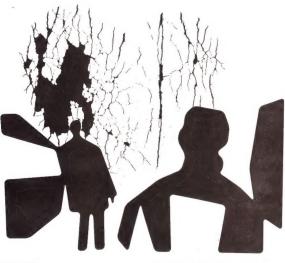

হয়েছে কোখেকে ?

সে বলল, বিগ বাাং থেকে:

আমি বলদাম, সময় যেহেতু বিগ ব্যাং থেকে তক্ত হয়েছে তার আগে তো কিছ থাকতে পারে না।

সুশান বলল, বিগ ব্যাং-এর আণে কি ঈশ্বরও ছিলেন না ?

আমি বললাম, ইয়াং লেডি, ঈশ্বরও ছিলেন না। সবকিছুর গুরু বিগ ব্যাং থেকেই। ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলেও তার তরু বিগ ব্যাং থেকে। সুশান মেয়েটি অর্থহীন প্রশ্ন করে আমার ভেতর অনেক অর্থহীন প্রশ্ন

তৈরি করে দিরেছে। মাথা খানিকটা এলোমেলো করে দিয়েছে। আমি এলোমেলো মাথা ঠিক করার জন্য বড ভেকেশন নিয়েছি। প্রথম গেলাম স্পেনে। কারণ শ্রোভিনজারের মাথা যখন এলোমেলো হয়ে গেল, তখন মাথা ঠিক করার জন্য তাঁর এক গোপন বান্ধবী নিয়ে গেলেন স্পেনের বার্সেলোনায়। বান্ধবীর সঙ্গে যৌনক্রিয়ার

মাঝখানে তাঁর মাথার এলোমেলো ভাব হঠাৎ পরিষার হয়ে গেল। তিনি পেয়ে গেলেন বিখ্যাত শ্রোভিনজার ইকুয়েশন। বান্ধবীকে ফেলে লাফ দিয়ে কাগজ-

কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন। বান্ধবী वनन, की दरसरह ?

শ্রোভিনজার বললেন, হয়েছে ভোমার মাথা। You go to hell! স্পেনে আমার মাথার জট কাটে নি। আমার কোনো বান্ধরী ছিল না-

এটা একটা কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে এসে দামি হোটেলে বসে সময় কাটান্দি। জানালা দিয়ে একবার বাইরেও তাকাছি না। হিম বলেছে জনৈক কেরামত আমার মাথার জট খুলে দেবে। সে নাকি কোন রেষ্ট্রেন্টের বাবুর্চি। আমি হিয়ু নামের 💆 পেছনে লিংলাম 'কেরামত' তারপর লিংলাম 'তুতুরি'। 'তুতুরি' নাম 💃 লেখার পেছনে কোনো ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি কি কাজ করছে > আমি 'কুকুরি' নামটা কেটে দিলাম। নারীসঙ্গ আমার প্রিয় না। তাদের

আমার আলাদা প্রজাতি মনে হয়।



ধরে সারাক্ষণ কথা বলার কারণে কর্ণ এই বেচারার এই দশা। আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি

5

পিএইচডি করেছেন। এখন আছেন

সাহেবের সামনে এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে বসে আছি। মোবাইল কানে ধরে তিনি সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছেন। একজনের সঙ্গে না, নানানজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আঙুলের ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলছেন। এই সময় তাঁর মুখ হাসিহাসি হয়ে যাকে। আমার দিকে হাসিমুখে তাকানোর একটাই কারণ—ডিজি সাহেব আমাকে তাঁর নিজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন। গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকেই শুধু তাঁর পিএস খাসকামরায় ঢুকতে দেয়। অভাজনরা সেই সুযোগ পায় না। যেহেতু আমি পেয়েছি আমি গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

আমার এই বিশেষ ঘরে ঢোকার রহস্য সরল মিধ্যাভাষণ। আমি পিএস সাহেবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলেছি, আমি প্রধানমন্ত্রীর একটি গোপন চিঠি নিয়ে এসেছি। এই চিঠি স্যারের হাতে হাতে দিতে হবে।

কারও সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বললে সেও গলা নামিয়ে কথা বলে, এটাই নিয়ম। পিএস সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, চিঠিতে কী লেখা ?

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীর চিঠির বিষয়বস্তু তো আমার জানার কথা না, তবে অনুমান করছি ভিজি সাহেবের দিন শেষ।

বলেন কী গ

ভিঞ্জি সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যাকবুকে চলে গেছেন।

পিএস বললেন, এরকম ঘটনা যে ঘটবে তার আলামত অবশ্যি हिश्नाम পেয়েছি। যান আপনি স্যারের ঘরে চলে যান। আমি স্যারকে জানাচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন।

<del>উনাকে আগেভা</del>গে কিছু জানা<del>নোর দরকার নেই</del>। যা বলার আমি সরাসরি বলব। গোপনীয়তার ব্যাপার আছে।

অবশ্যই। অবশ্যই।

ডিজি সাহেবের টেলিফোন শেষ হয়েছে। তিনি হাসিমূবে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আপনার জন্যে কী করতে পারি ? আমি বল্লাম, আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন না। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে কিছু করতে পারেন।

ভার মানে ?

এক ভদ্রলোক বাংলা শব্দভাগ্যরে নতুন একটি শব্দ যোগ করতে চালেন। আমি সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শব্দটা হলো 'ফুভূরি'। ফুভূরি হবে ফুঁ দিয়ে যেসৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ৰাজানো হয় তার সাধারণ নাম।

ভিজি সাহেব চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, এইসব ব্রেইন ডিফেষ্টদের সকাল-বিকাল থাপড়ানো দরকার।

আমি বললাম, যথার্থ বলেছেন স্যার। উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটাতে কি একটু চোখ বোলাবেন।

চিঠি আপনি আঁস্তাকুড়ে ফেলুন এবং আপনি এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। আপনাকে এই ঘরে এট্রি দিল কীভাবে গ আপনার পিএস সাহেব ব্যক্তিগত বিবেচনায় দিয়েছেন। উনার দোষ নাই। যথন খনেছেন আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছি তখনই উনি

নরম হয়ে গেছেন। অবশ্যি নরম হওয়াটা উচিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আলতু-ফালতু লোকজন তো আসতে পারে। তাই না স্যার १ ডিজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেলেন। তার চেহারায় হাবাগোবা

ভাব চলে এল। আমি বললাম, যে ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় নতুন একটি শব্দ দিতে চাচ্ছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছেন। ভদ্রলোক পদার্থবিদ্যায় হার্ভার্ড থেকে

সোনারগাঁ হোটেলে। রুম নাম্বার চার শ সাত। আপনি কি উনার সঙ্গে কথা বলবেনঃ আপনার পিএসকে বলগেই সে কোন লাগিয়ে দিবে।

অবশাই কথা বলব। কেন কথা বলব

না। উনার চিঠিটা দিন। পড়ি। এর মধ্যে সোনারগাঁ হোটেলে লাইন লাগাতে বলছি।

ভিজি স্যারের মুখ তেলতেলে হয়ে গেল। শরীরের ভেতরের তেল চুইয়ে বের হওয়া গুরু হয়েছে। দর্শনীয় দৃশ্য। বন্টুভাইয়ের সঙ্গে তার টেলিফোনে কথাবার্তা হলো। বল্টভাই কী বললেন খনতে পারলাম না, তবে ডিজি সাহেবের তৈলাক্ত কথা গুনলাম।

আপনার চিঠি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা ভাষাকে আপনার মতো মানুষরা সমৃদ্ধ করতে না তো <mark>কারা করতে ? শ</mark>ব্দটাও <mark>সুন্দ</mark>র বের করেছেন— ফতরি। তরু হয়েছে ফু দিয়ে। ধ্বনিগত মাধুর্য আছে। আগামী মাসের পনেরে। তারিখ কাউন্সিল মিটিং আছে। আপনার প্রস্তাব কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবৈ। আশা করছি পাস হয়ে যাবে। যদি পাস হয় তা হলে বাংলা একাডেমীর অভিধানে এই শব্দ চ**লে আসবে। আপনাকে অ**গ্রিম অভিনন্দন। আমি খুবই খুশি হব যদি একদি<del>ন সময় করে বাংলা একা</del>ডেমী ঘুরে যান।

আমার কাজ শেষ। ডি**জি স্যারের দিকে তাকিয়ে** বিদরে নিচু হয়ে বললাম, স্যার যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে বিমল আনন পেয়েছি।

ডিজি স্যার বললেন, আচ্ছা আচ্ছা।

আমি বললাম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামান্য সেবা করার সুযোগ যদি দেন। আমি একটা নতুন শব্দ দিতে চাই। শব্দটা হলো 'ভূতুরি'। ভুতুরি ?

জি স্যার, ভুতুরি। এর অর্থ **হবে ভূতের** নাকে ফুঁ দিয়ে বাজানো বাঁশি। ড়তের বাঁশি ?

জি স্যার, ভতের বাঁশি। এটা বিশেষ্য। বিশেষণ হবে ভুতুরিয়া। ভাকাতিয়া বাঁশির মতো ভূতুরিয়া বাঁশি। শচীন কর্তার ডাকাতিয়া বাঁশি গানটা কি তনেছেন ? 'বাঁশি তনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাডিয়া বাঁশি ।'

ডিজি সাহেব অস্তুত চোখে তাকিয়ে আছেন। হিসাব মিলাতে পারছেন না। আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, কাউন্দিল মিটিংয়ে বন্টুভাইয়ের 'ফুডুরি' শব্দটার সঙ্গে আমার 'ভুতুরি' শব্দটা যদি ভোলেন খুব খশি হব।

বন্টভাই কে চ

হার্ভার্ডের পিএইচভির ভাকনাম বন্টু। সবাই তাকে 'বন্টু' নামে চেনে। এই <del>নামেই</del> ডাকে। আপনি যদি তাকে মিন্টার বন্টু ডা<del>কেন, উনি রা</del>গ করবেদ না। খুশিই হবেন। স্যার যাই।

হতাশ এবং খানিকটা হতভদ্ব অবস্থায় ডিজি সাহেবকে রেখে আমি বের হয়ে এলাম। ফুতুরির সঙ্গে ভুতুরি যুক্ত হওয়ায় তিনি খানিকটা বিপর্যন্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক। বেচারার আজ সকালটা খারাপভাবে শুরু হয়েছে। তাঁর কপালে আজ সারা দিনে আর কী কী ঘটে কে জানে।

আমার জন্যে দিনটা ভালোভাবে শুরু হয়েছে এটা বলা যেতে পারে। দিনের প্রথম চায়ের কাপে একটা মরা মাছি পেয়েছি। মৃত মাছি চারে ভেলে থাকার কথা, এটি আর্কিমিডিসের সূত্র অগ্রাহ্য করে ভূবে ছিল। চা শেষ করার পর স্বাস্থ্যবান মাছিটাকে আমি আবিষার করি। চায়ের কাপে মৃত মাছি ইঙ্গিতবহ। চায়নিজ গুর্গুবিদ্যায় চা শেষ করে কাপের তলানির চায়ের পাতার নকশা বিবেচনা করা হয়। চায়ের পাতায় যদি কোনো কীটপতঙ্গের আকার দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে আজ বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটবে। আমার চায়ের কাপের তলানিতে চায়ের পাতায় কীটপতক্ষের নকশা না.

আজ নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে।

"মনে মনে সোনার মাছি খুন করেছি" কবিতার লাইন বলে বাংলা একাভেমী থেকে বের হলাম। হাতের মুঠোয় ডিজি সাহেবের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের নাস্থার। পিএস সাহেব আগ্রহ করে লিখে দিয়েছেন। এই নাশ্বার হট পাইনের



আকাশে মেঘ আছে। মেঘ সূর্যকে কাবু করতে পারছে না। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, চনমনে রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। পায়ে রোদ মাথতে মাথতে এগোছি।

করেকজন তিন্দুকের সঙ্গে দেখা হলো। এরা ভুক কুঁচকে আমাকে দেখল, কাছে এপিয়ে এল না। ডিন্ধা পাওয়ার ব্যাপারে ভিন্ধুকদের সিন্ধুথ কবল হয়ে থাকে। এরা ধরে ফেলেছে আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নেই।

কদমস্থূল বিক্রোতা দুজন ফুলকন্যাকে দেখলাম। এদের নজর প্রাইভেট কারে বসা যাত্রীদের দিকে, আমার মতো ভবযুরের দিকে না। তারপরেও একজন হেলাফেলা ভঙ্গিতে বলল, ফুল নিবেন।

আমি বললাম, छ।

এমন তো হতে পারে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে মনে হঙ্গেছ সেই ঘটনার প্রধান চরিত্র ফুলকন্যা। মেয়েটার হেহারা মিটি তবে হাতভর্তি ফুলেক কারণেও চেহারা মিটি মনে হতে পারে। মুকা হাতে নেওয়ামার যে-কেনোন মেরে চরারা মিটি ছয়ে যায়। একইভাবে বন্দুক হাতে দুলী মহিলা পালিশকেও কর্কপ দেখায়। বন্ধকের কারগেন্টে দেখায়।

ফুলের দাম কত ?

দুই টেকা পিস।

এত দাম! পাইকারি দর কত গ

ফুলকন্যা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেড লাইটে দাঁড়িয়ে পড়া লাল রঙের প্রাইডেট কারের দিকে ছুটে গেল। আমি বুঝলাম আলকের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে এই মেয়ে যুক্ত না।

'আজ বৰাবৰ এগিয়ে যাভ্যাই বলে একটা ভ্ৰমা কথা এমগিত আয়ে।

কাৰ বৰাবৰ অৰ্থ হলো নোজা যাভ্যা। কেউ এমি ভানমিকে কিব্ৰে ভার নাক
ভানমিকে কিব্ৰেই, লে মাক বৰাবৰাই যাবে। আমি একটি বিশেষ ভাসিতে
নাক বৰাবৰাই ইটিছি। বাজাবাধা ফতবার ভান-বী গদিশ গভায়া যাতম ভতবাবাই
মাই ভানে নাক বিশ্বিত । বাজাবাধা মাকে কেব বহু হতহ মাই ওই পদ্ধৃতি
বাবহার করা হয়। চালা শহরেকে গোলকাধাবা ভাবলো ইটিছে এই পদ্ধৃতি
বাবহার করা হয়। চালা শহরেকে গোলকাধাবা ভাবলো ইটিছে এই পদ্ধৃতি
বাবহার করা হয়। চালা শহরেকে গোলকাধাবা ভাবলা ইটিছিল
থেকে বের হওয়ার এই পদ্ধৃতি বিটিশ মাখবোটিশায়ান ফুলিন বের
বাবহার। শেষটায় অবশী ভার নিজের যাধায়া গোলকাধাবা চুক যায়।
ভিনি শিক্তা সিনো ভালি বলে ভার বাবাবার পুলি ভড়িয়ে লেন পুশ্বিবীর সোরা
অব্রেক্টিনেক প্রামা বাবার মাধার পুলি ভড়িয়ে লেন পুশ্বিবীর সোরা
অব্রেক্টিনেক প্রামা করার মাধায়াই এক প্রতিয়া করাব।
অব্রেক্টিনেক জীবনে এই ঘটনা কেন ঘটে ভা বন্দু সাাবকে জিজেন করব
জ্ঞানতে হবে।

ভাবে ঘোড় নিয়ে একতে একতে আগে চোথে পড়ে নি এমনসৰ জিনিস চোপে পড়তে গাগাল। একটা বাঁদবের নোকানে নেখতে পেলাহ। বাঁচাক কেন্তৰ নানাম আন্থিকট বাঁদন। বাঁদবের সাহে মুহানাম ভাৱেছ। সংবালী বাঁদর এবং হনুমান খাঁচার ভোতর শিকাণ নিয়ে বাঁধা। নোকানের সামনে শাঁড়াতেই প্রতিটি বাঁদর একদাকে আমান নিকে ভাকাণ। তারা চোণা কিব্লো নিকে লা, তাবৰ নিজেলের মধ্যে সোধ্যাতালি কছে। বাঁদবের দোকানের মানিক নবুজ কুলি পরে লাটি হাতে টুগের উপর বসা। ভার

লোমশ গা। চোথ তক্ষকের চোথের মতো কোটর থেকে বের হয়ে আছে। আমি বললাম, বাঁদর কত করে।

তক্ষক-চোখা বিরক্ত গলায় বলল, বিক্রি হয় না।

বিক্রি হয় না তা হলে এতগুলি বাঁদর নিয়ে সে বসে আছে কেন এই প্রশ্ন করা হলো না। কারণ এই লোক লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। তার দোকানের সামনে কিছু ছেলেপিলে জড় হয়েছে। বাদরদের তেওঠি দিছে। তকক-চোখা লোকের শক্ষা এইসব ছেলেপিলে। শিবর দল তাড়া থেরে দৌড়ে রাজা পার হলো।

তারা আবার আসঙে। এটাই মনে হয় তাদের খেলা।

একটা চায়েব সেকাল পাওৱা গেল, যার সাইনবোর্ডে লেখা— 'শৈশাল মালাই চা'। বড় চিনের গ্রাসে করে চা নেওয়া হন্দে। প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে পরিকার কাগান্ত ভীজ করে দেওয়া, গ্রম চিনের গ্রাস ধরার সুবিধার জন্যে। এই চারোর মনে হয় ভালো কটিভ। কিছু কাউমার দেকাবনে বাইনে, ক্টপালে বন্দে চা থাকে।

একটা রেক্ট্রেক পাওয়া গেল যার বাইরে দেখা—"গোসলের সুব্যবস্থা আছে। পরিকার গামছা দেওয়া হয়। মহিলা নিষেধ।" একবার এসে ভালোমতো বোঁজ নিতে হবে ব্যাপার্থটা কী ? রেক্ট্রেটে গোসলের সুবাবস্থা থাকার প্রয়োজনাইবা পড়ল কেন ?

যানি দিয়ে সরিয়া ভাঙানোর প্রাচীন কল পাওয়া গেল। গরুর বদপে আধমন্ত্রা এক ঘোড়া যানি খোরাচ্ছে। এসের সাইনবোর্ডটি চোপে পড়ার মতো—"আপনার উপস্থিতিতে সরিয়া ভাঙাইয়া তেল করা হইবে। ফাঁকি স্কিকি নাই।"

বোতল হাতে বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে আছে। এরা নিন্দন্নই নিজে উপস্থিত থেকে সরিষা ভাঙিয়ে খাঁটি তেল নিমে বাভি ফিববে।

ভানদিকে ঘোরা ভ্রমণ একসময় শেষ হলো। এমন এক জায়গায় এসেছি ভানে ঘোরার উপায় নেই। অন্তর্গদি। শেষ প্রান্তে লাদসালু দেওরা মাজার শরিক।

মনে হচ্ছে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, স্থা সেই বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। ভানে আর যাওরার উপায় নেই, আমার স্থা অমণের সমান্তি।

মাজার মানেই কিছু হলাপ গোকজন উনু হয়ে বংল খাবংব, কেউ কেউ মাজাবের রেলিং থারে বিভূতিত্ব করেবে। থালা হাতে ভিতিরি থাকেবে। সারো বাত গাঁজা থারে চোখ টকটকে লাল থালা পানি পারে কলু দুঁ-একজন থাকবে। একা মাজাবের খালেম না, তবে পালেমের সাহায্যকারী। এই মাজার পূন্য। খালেমের ঘার থালেম বালে আছেন। আরু কেউ নেই। সঞ্চাব অন্ধাণিতে মাজার হুওজার কারণো নাম সংগঠিন।

আত্যমের চৌগ বাধানের গাভিকলির মতের বিশ্বঃ। তিনি সমুজ ররের গাঞ্জাবি পরেছেন। মাখার গাণাড়ি বাছে, গাণাড়ির বঙ সমৃত্যা বারস সার্বার মতো হবে। গাড়ি মৌদ দিয়ে রাজ্ঞালা। গালেমদের চোমেয়ুলে ধূর্তভাব থাকে, ইনার নেই। বরুং চত্তবায়ার খানিকটা আগাতেলগাভান আছে। খালেম বার্বাইশ কোনে কথা কণছেন। তাঁর মাথার উপর দেখা—যাভাবারার গরম মাজার?

এই লেখার নিচেই লাল হরজে লেখা, 'পকেটমার হইতে সাবধান।' আমি খাদেমের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন।

মোবাইল ফোন কানে ধরেই বলগেন, দোয়া খারের করার জায়গা বাঁ দিকে। মহিলারা থাকেন ডানে। দানবাস্ত্র মহিলা-পুরুষের আলাদা।

আমি বাঁ দিকে চুকেই দানবাক্স এই পেলাম। 'মেড়কা সে লেড়কা কা ও ভারীর' মতো দানবাক্সের তালা বড়। দান বাব্সে 🎗



লেখা 'পুং' অর্থাৎ পুরুষদের। বাচ্চাবাবা সম্ভবত বালক ছিলেন। রেলিং ঘেরা ছোট্ট কবর। কবরের উপর এক সময় গিলাফ ছিল, বৃষ্টির পানিতে ভিঞে রোদে পুড়ে গিলাফ নানা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সেঁটে বসেছে। মাজারের পায়ের কাছে দর্শনীয় নিম গাছ। কংক্রিটের শহরে এই গাছ ভালোমতো শিকড় বসিয়ে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। এক বড় নিমগাছ আমি আগে দেখি নি। নিমগাছের একটি প্রজাতির নাম মহানিম। মহানিম বটবৃক্ষে মতো প্রকাও

হয়। এটি হয়তোবা মহানিম। খাদেমের মোরাইলে কথা বলা শেষ হয়েছে। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি গঞ্জীর গলায় বললেন, পবিত্র কোরান শরিফে শয়তানের নাম কতবার আছে

ञाता १ আমি বলপাম, জি-না।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাহানুবার। এর মরতবা জানো ।

শয়তান এমনই জিনিস যে স্বয়ং আল্লাহ পাককে বাহানুবার তার নাম নিতে হয়েছে। আমাদের চারিদিকে শয়তান। তার চলাফেরা রক্তের ভেতরে। বুঝেছ ?

कि ।

हिश्नाप्र

থাদেম হঠাৎ গলার স্বর পান্টে বললেন, আমার পক্ষে মাজার ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। একটু চা খাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা খিলাতে পারবে ? গলির মাথায় একটা চায়ের দোকান আছে, আবুলের চায়ের দোকান। আমার কথা বললে চা দিবে। টাকা নিবে না।

,श्रनाअ হুজুর, চায়ের সাথে আর কিছু খাবেন ? টোক্ট বিস্কুট, কেক ?

সিশ্লেট খাব। একটা সিশ্লেট নিয়ে আসবে।

আমি বললাম, সিশ্রেট কি আবুল ভাই মাগনা দিবে 🕫 নাকি খরিদ প্রি করতে হবে r

হুজুর জবাব দিলেন না, খানিকটা বিষণ্ন হয়ে গেলেন। এর অর্থ আবুল ভাই চা মাগনা দিলেও সিগারেট দিবে না। আবুল ভাইরের চেহারা মনে রাখার মতো। মানুষের কিছু দাঁত মুথের

বাইরে থাকতে পারে, উনার প্রায় সবওলোই মুখের বাইরে। মুখের বাইরে থাকার কারণেই মনে হয় দাঁতের যত্ন বেশি। প্রতিটি দাঁত ঝকমক করছে। ছন্তুরের জন্যে মাগনা চা নিতে এসেছি তনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। অতি অশালীন কিছ কথা বললেন। অশিক্ষার কারণেই হয়তো বললেন।

গরম চা শরীরের এক বিশেষ প্রবেশদার দিয়ে ঢুকাতে বললেন। আমাকে চা এবং টোন্ট বিষ্কিট নগদ টাকায় কিনতে হলো।

ছন্তুরের সামনে চা, একটা টোন্ট বিন্ধিট এবং এক প্যাকেট বেনসন এড হেজেস রাখলাম। সিগারেটের প্যাকেট দেখে ছজ্বরের চেহারা কোমল হয়ে গেল। তিনি নরম গলায় বললেন, বাবা ম্যাচ এনেছ ? আমি বললাম, জি

তোমার উপর আমি দিলখোশ হয়েছি। আমার বেমন দিলখোশ হয়েছে বাচ্চাবারাও সম্ভুষ্ট হয়েছেন। উনার সন্তোষ আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। তোমার কোনো মানত থাকলে বাচ্চাবাবারে বলো। আমি নিজেও

দোয়া বর্থশারে দিব। আছে কোনো মানত গ জি আছে। বাংলা ভাষায় দুটা শব্দ ঢুকাতে চাই।

ह्रूत हारस हुमुक निरस निशास्त्र ह ধরাতে ধরাতে তণ্ডি নিয়ে বললেন, দুটা কেন দশটা ঢুকাও। কোনো সমস্যা নাই। বাবার দরবারে এসেছ্, খেয়াল রাখবা বাবা

কুপণ না। যা চাবা অধিক চাবা। হুজুরের মোবাইলে কি একটা ফোন করতে পারব দ



অবশ্যই পারবে, তবে কথা অল্প বলবে। বেশি কথা আমাদের নবীজী সাল্লালাল্ আলেয়স সালামও পছন্দ করতেন না।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিঞ্জি সাহেবকে টেলিকোন করলাম। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কে বলছেন 🕈

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আমার নাম হিমু। সকালে আপনার সঙ্গে দুটা নতুন শব্দ নিয়ে কথা হয়েছে। একটা ফুতুরি আরেকটা ভুতুরি। ভুতুরি শব্দটার বানানে দুটা চন্দ্রবিন্দু লাগবে। ভূতের বিষয় তো, এইজন্য চন্দ্রবিন্দু। শব্দটা হবে 'ভূঁতুরি'।

ডিজি সাহেব লাইন কেটে দিলেন।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি হুজুরের সামনে বসে আছি। হুজুর সিগারেট টানতে টানতে বৃষ্টি দেখছেন। তার চেহারায় উদাসভাব চলে এসেছে। আমি বললাম, হজুর, আরেক কাপ চা কি আনব ?

ছন্ত্রর দীর্মশ্বাস ফেলে বললেন, প্রয়োজন নাই। তুমি কি পা টিপতে পারো 🛊

আমি বললাম, আমরা বাঙালি। বাঙালি আর কিছু পারুক না-পারুক পা টিপতে পারে। হুজুরের পা কি টিপে দিব ?

হন্তর উদাস গলায় বললেন, দাও। মুরুব্বিদের পা দাবানোর মধ্যে সোয়াব আছে। যুক্তবিবদের সঙ্গে আদবের সঙ্গে কথা বলাতেও সোয়াব। জনোর সময় আল্লাহপাক প্রত্যেকের নাম ব্যাংকে একটা সোয়াবের একাউন্ট খুলে দেন। আমাদের কাজ হলো একাউন্টে সোয়াব জমা দেওয়া। বুঝেছ ।

আমি হুজুরের পা দাবাতে গিয়ে দেখলাম, তার দুটা পা হাঁটুর উপর থেকে কাটা। পা কাটা মানুষের সঙ্গে ক্র্যাচ থাকে। ইনার নেই বলে কাটা পা'র বিষয়টা এতক্ষণ ধরতে পারি নি। তা ছাড়া লুঙ্গিও কায়দা করে পরেছেন। লুন্ধির শেষ প্রান্তে স্যান্ডেল আছে।

আমি বললাম, হুজুরের পা কাটল কীভাবে ?

হুজুর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহর ছুকুমে পা কাটা গেছে। এর সঙ্গে ডাক্তারের বদমাইশিও আছে। ডাক্তারের কানে শয়তান ধোঁয়া দিয়েছে। শয়তানের আছওয়াছায় ডাক্তার আমার দুটা ঠাাং কেটে ফেলে দিয়েছে। একটা কাটলেও চলত।

আমি বললাম, অবশ্যই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

হুজুর লম্বা নিঃস্থাস ফেলে বললেন, কাটা ঠ্যাং আমাকে দেয় নাই, এটা একটা আফসোস।

কাটা ঠ্যাং দিয়ে করবেন কী ?

কবর দিবার জন্য চেয়েছিলাম। কবর দিতাম। ঠ্যাং শরীরের একটা বড় অংশ। এর কবর হওয়া প্রয়োজন।

হুজুরের পা নেই, পা কীভাবে দাবাবো বুঝতে পারছি না। ছজুর বললেন, পা কাটা পড়েছে কিন্তু ব্যথা বেদনা ঠিকই আছে। পা দাই তার পরেও ব্যথা বেদনা। আঙল পর্যন্ত কটকট করে। পায়ের আঙুলগুলা আগে ফুটায়ে দাও। অনুমান করে যেথানে আঙুল থাকার কথা সেথানে টান দাও, আঙ্গ ফোটানোর শব্দ ওনবে। খুবই আচানক ঘটনা।

আমি হুজুরের অদৃশ্য পা দাবান্দি। অদৃশ্য আঙুল টানছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আঙুল টানার সময় কট করে একটা আঙুল ফুটল।

হুজুর বললেন, আঙুল ফোটার শব্দ গুনেছ ?

আচানক হয়েছ ?

আল্লাহপাকের আজিব বিষয় বুঝতে পেরেছ ?

বুঝার চেষ্টায় আছি। এইসব দেখেও কেউ কিছু বুঝে না।

ইনসংখ্যা ২০১১

এই ধরনের কথা বলে এমন কাউরে যদি পাও আমার কাছে নিয়া আসবা, আল্লাহপাকের কেরামতি বুঝারে দিব। তোমার জানামতো এমন

একজন আছে। তার নাম বন্টু। তিনি বলেন, ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই। হজুর তৃতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ঈশ্বর নাই বলে এটা ঠিক আছে। ঈশ্বর হিন্দদের বিষয়। তবে আত্মা নাই যে বলে এটা ভয়ন্তর কথা। তাকে আমার কাছে নিয়া আসবা, আত্মা গুলায়ে তারে খাওয়ায়ে

मिव । वममादेश । হজুরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার আরেকটা অদৃশ্য আঙুল

হজুর তৃত্তিমাখা গলায় বললেন, তনেছ গ िक ।

আগের চেয়েও শব্দে ফুটেছে, ঠিক না ঃ

জি ঠিক ৷

আল্লাহপাকের কেরামত বৃথতে পারছ ?

আমি পা দাবাতে দাবাতে বললাম, আল্লাহপাকের না, আপনারটা বুঝেছি। আমি যখন অদৃশ্য আঙুল টান দেই তখন আপনি নিজের হাতের আঙুল মটকান। সেই শব্দ হয়। ম্যাজিক প্রথমবার করা ঠিক আছে দ্বিতীয়বার ঠিক না। দ্বিতীয়বারে ধরা খেতে হয়।

হুজুর বিমর্থ হয়ে গেলেন। আমি তার অদৃশ্য পা দাবাতেই থাকলাম। ৰ্ষ্টি থেমে গেছে তবে এখন বের হওয়া যাবে না। গলিতে হাঁটপানি। অচেনা গলির কোথায় ম্যানহোল কে জানে! হাঁটতে গেলে ম্যানহোলে ঢুকে व्यमृगी इत्स याध्यात महावना ।

इक्टर गुना चौकादि भिरमन । आमि दममाम, किছ दमरावन १

হুজুর বললেন, তুমি পা দাবাচ্ছ আরাম পাচ্ছি। তোমার উপর সমানে দোয়া বকলে দিক্ষি।

তালো করেছেন।

তোমার মতো একটা চালাক চতুর ছেলে আমার দরকার। আগে একজন ছিল হেকিম। কাজে কর্মে ভালো ছিল। কেরাতের গলা চমৎকার। মাজারের নিয়মকানুন জানে। কী করলে মাজারের আয় হয় তাও জানে। জ্ঞানবে না কেন, মাজারে মাজারে খাদেমের অ্যাসিসটেন্টগিরি করাই তার কাজ। হেকিম কী করেছে শোনো, দানবাক্সের তালা ডেঙে টাকাপয়সা নিয়ে পালায়ে গেল। আমি মাফ করতে গিয়েও করি নাই। আলাহপাকের দরবারে নালিশ দিয়ে দিয়েছি। ইশারায় পেয়েছি আল্লাহপাক নালিশ কবুল করেছেন। এখন যে-কোনো একদিন দেখা যাবে, হেকিম এসে আমার পা काउँए ।

আমি বললাম, আপনার তো পা নাই, চাটবে কীভাবে ?

ছজুর হতাশ গলায় বললেন, সেটাও একটা কথা। পা না চাটলেও হেকিম আবার যদি আসে, কমা চায়, কমা করে দিব। নবীজীকে একবার জিজ্ঞাস করা হলো, হুজুরে পাক। দুশমনকে কতবার ক্ষমা করব ? নবীজী বললেন, প্রথম দফায় সত্তর বার। তালো কথা, তুমি কি আমার এখানে চাকরি করবে গ

বেতন কত দিবেন ?

হজুর বিরক্ত গলায় বললেন, মাজারের খাদেমের চাকরিতে বেতন জিজ্ঞাস করা মাজারের প্রতি অসন্মান। বলো আন্তাগফিরুপ্রাহ।

আন্তাগফিরুল্লাহ।

তোমাকে মাজারের আয়ের অংশ

মাজারের কোনো আয় আছে বলে তো মনে হয় না।

হজুর বললেন, কথা সত্য। এখন আয় নাই। দানবাত্র বলতে গেলে থালি। একটা জিনিস থিয়াল রাখতে হবে। মাজারের চল্লের সাথে যোগাযোগ। চন্দ্রের কারণে জোয়ারভাটা হয়। মাজারেও জোয়ারভাটা আছে। এখন ভাটা চলতেছে।

আপনি তো দপরে কিছ খান নাই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী १

আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি। উনি একটা কুরুঞ্চা নিবন। দেখবা

সন্ধ্যার পর কোনো ভক্ত খানা নিয়া চলে আসবে। অনেকবার এ রকম হয়েছে। কথা নাই, বার্তা নাই বিয়ে বাড়ির খানা আসে। আকিকার খানা আনে, সুন্নতে খৎনার খানা আনে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাক, দেখো কী হয়। আমি সন্ধ্যা পার করলাম। মাজার ঝাট দিলাম। দানবাক্সের উপর ধলা

বসেছিল, ধুলা পরিষার করলাম। মাজারের ভিতর পানি জমেছিল, পানি বের করার ব্যবস্থা করদাম। শুলার বদদেন, মোমবাতি জালাও। বেজোড সংখ্যার জ্বালতে হবে, তিন অথবা পাঁচ। আল্লাছ একা বলে তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

তা হলে একটা জ্বালাই ?

জ্বালাও, একটাতেও চলবে।

রাত আটটার দিকে সন্দেহজনক চেহারার একজন মাজারে ঢুকল। মাজারের পেছনে দাঁডিয়ে কিছকণ বিভবিভ করে চলে গেল। হজর वलालन, मानवादक किছ मिरग्राह ?

আমি বললাম, না।

হজুর চাপা গলায় বলল, বদমাইশ।

রাত দশটা বাজল, খানা নিয়ে কাউকে আসতে দেখা গেল না। হজুরের নির্দেশে দানবাক্ত খোলা হলো। ভাঙতি পয়সা আর নোট মিলিয়ে একাত্তর টাকা পাওয়া গেল। ছজুর বললেন, দৃই প্লেট ভুনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস নিয়ে এসো। বৃষ্টি বাদলার দিনে ভুনা খিচুড়ির উপর জিনিস নাই। রাত অধিক হয়ে গেছে, ভূমি থেকে যাও। বিছানা বালিশ সবই আছে। হেকিম বিছানা-বালিশ নেয় নাই। রাত বারোটার সময় আমি জিগিরে বসব। আমার সঙ্গে জিগিরে সামিল হতে পার। ব্যাংকের একাউন্টে সোদ্বাব বাডবে। কি রাজি আছ ?

জি হজুর।

রাতে খুম ভাঙলে যদি দেখ অস্বাভাবিক লগ্ধা কিছু মানুষ নামাজে দাঁড়ায়েছে, তথন ভয় পাবা না। এরা ইনসান না, জ্বীন। মানুষের বেশ ধরে আঙ্গে, মাজারে মাজারে নামাজ পড়ে।

হজুর খুব আরাম করে ভুনা খিচুড়ি খেলেন। খিচুড়ি খেতে খেতে বললেন, পায়ের আঙুল ফোটার বিষয়ে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। আমি কায়দা করে হাতের আঙ্ক ফোটাই। তবে গুরুতে পায়ের আঙ্ক ফুটতো। ভাত হাতে নিয়া মিথ্যা বলব না। তিন মাস ফুটেছে তারপর বন্ধ। আমার কথা কি বিশ্বাস করলা 🛊

জি হজুর।

আমার সাথে থেকে যাও, আমার সেবা করো, বিনিময়ে জনেক বাতেনি জিনিস তোমারে শিখায়ে দিব। পরী দেখেছ কখনো ?

আমি ইচ্ছা করলে পরীর সাথে মুহাব্বতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তবে জ্বীন পরীদের কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো। 'আল্লাহহুমা ইন্নী

আউহুবিকা মিনাল খুবুসি আল খাবায়িত।

এব অর্থ কী গ অর্থ হলো, হে আল্লাহপাক। দৃষ্ট পুরুষ জ্বীন এবং দুষ্ট মহিলা জ্বীনের অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরী इला भरिना जीन।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়তে



লাগল। আরামদায়ক আবহাওয়া। ছজুর একমনে জিগির করতে লাগলেন। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে জিগিরের শব্দ মিলে অস্তুত এক পরিবেশ তৈরি হলো।

রাত তিনটা পর্যন্ত আমি হুজুরের সঙ্গে জিগির করলাম। হুজুর বললেন, জিপির তোমার কলবের ভেতর ঢুকায়ে দিব। দিন রাত জিগির হতে থাকবে, ভোমার নিজের কিছু করতে হবে না। বলো আলহামদুলিল্লাহ।

আমি বললাম, আলহামদুলিপ্তাহ। ভজর বললেন, তমি আমার সঙ্গে থেকে যাও। দিন রাভ চবিবশ ঘণ্টা

থাকো। দেখবা কী তোমারে দিব। আমি বল্লাম, হুজুর অনুমতি দিলে ফ্রি-ল্যান্স কাজ করব।

সেটা আবার কী ? সময় সুযোগমতো মাজারের কাজ করব। হুজুরের পা টিপব। হুজুর উদাস গলায় বললেন, ঠিক আছে তোমার বিবেচনা। জোর

চেষ্টা করব রাতে এখানে থাকতে। দিনে পারব না। কাজকর্ম আছে। কী কাজকৰ্ম ?

আমি জবাব দিলাম না, ছজুরের মতো উদাস হয়ে গেলাম।

হজুর বললেন, খারাপ কোনো কাইজ কাম যদি করো তা হলে কাজ শেষ হওয়া মাত্র পীর বাচ্চাবাবার সপারিশ নিয়া আল্লাহপাকের কাছে মাঞ্ চাবা, মাক পায়া যাবে। দেরি করে ক্ষমা চাইলে কিন্তু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চ মাংতে হবে।

আমি বললাম, ভালো জিনিস শিখলাম হজুর। এখন আপনার মোবাইলটা দেন, একটা টেলিফোন করব।

এত রাতে কারে টেলিফোন করবা ? আচ্ছা থাক, আমারে বলার প্রয়োজন নাই। মানুষের সবকিছু জানতে চাওয়া ঠিক না। সবকিছু জানবেন তধু আল্লাহপাক।

আমি ডিজি স্যারকে টেলিফোন করলাম। কয়েকবার রিং হতেই ডিনি ধরদেন। আতদ্ধিত গলায় বললেন কে ? স্যার আমি হিমু: ওই যে আপনার কাছে দুটা শব্দ নিয়ে গিয়েছিলাম

ফুতুরি এবং ছুঁতুঁরি।

किठाइ

की हाल ह ভূঁতুরি বানানটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমার মনে হয় একটা

চন্দ্ৰবিন্দু থাকলেই চলবে। দুটা চন্দ্ৰবিন্দুতে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ডিজি স্যার লাইন কেটে দিলেন। তবে লাইন কাটার আগে চাপা গলায় বললেন, সান অব এ বিচ।

# আমি ডিজি, বাংলা একাডেমী

আমি সচরাচর গালাগালি করি না। আমার রুচিতে বাঁধে। আমার গালাগালি উপিডে সীমাবদ্ধ। তবে কিছুক্ষণ আগে হিমু নামধারী একজনকে 'সান অব এ বিচ' বলেছি। এই বদ আমার পিছনে লেগেছে। রাত বাজে তিনটা পরতারিশ। এত রাতে আমার ঘম ভাঙ্কিয়ে 'ভতরি' বানান নিয়ে কথা বলে ៖ এ চাচ্ছে কী ؛ বুঝতেই পারছি কোনো একটা বিশেষ মতলব নিয়ে সে মুরছে। বাংলাদেশ ভরতি হয়ে গেছে মতলববাজে। কে কোন মতলব নিয়ে ঘুরে বোঝার উপায় নেই। সব মতলববাজের পেছনে দু-তিনটা মন্ত্রী-মিনিস্টার থাকে।

আমার হট লাইনের টেলিফোন নাম্বার হিমু মতলববাজটাকে কে দিল ? যে দিয়েছে দেও হিমুর সঙ্গে জড়িত। আমার পেছনে একটা চক্র কাজ করছে। চক্রের প্রধানটা কে 🕽 আমার পিএস দবির কি জড়িত । কম্পাসের কাঁটা তার দিকে ঘুরে।

দবির অতি ভদ অতি বিনয়ী ছেলে। ভদতা এবং বিনয়ের ভেতর শয়জান বসে থাকে। ভদুতা বিনয় ভালোমানুষি হলো শয়তানের মুখোশ।

আমি ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ভোর হলেই দবিরকে টেলিফোন করব। অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করব হিমু নামের বদটাকে সে আমার গোপন নাম্বার দিয়েছে কি না। যদি দিয়ে থাকে তা হলে কেন দিল ? হিম এমন কে যে তাকে আমার গোপন নাম্বার দিতে হবে।

আমার বিরুদ্ধে যড়যন্ত হচ্ছে এটা পরিষার। কে করছে কেন করছে এটাই বুঝতে পারছি না। আমার প্রধান সমস্যা, আমি কাউকে না বলতে পারি না। সরকারি ছাত্রদলের এক সময়ের বড় নেতা এসে পাগুলিপি জমা দিল। পাণ্ডলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা উটকির একশত রেসিপি'। তাকে কষে চড দেওয়া দরকার। তা না করে বললাম, একটি দেশের কালচারের অংশ রান্নাবান্না। পাণ্ডলিপি এখনই রিভিউয়ারদের কাছে পাঠিয়ে দিন্দি। সে বলে কী, রিভিউয়ার লাগবে না মন্ত্রীর সুপারিশ আছে। মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে টেলিফোন করবেন।

আমি বললাম, অবশাই, অবশাই।

ফ্রিন্স থেকে বোডদ বের করে একগ্রাস ঠান্ডা পানি খেলাম। বারান্দায় বসে একটা সিগারেট শেষ করলাম। মন অন্তির হয়েছে। অন্তির অবস্তায় বিছানায় ভুমুতে যাওয়া ঠিক না। অস্থির অবস্থায় ঘুমুতে যাওয়া মানুষ मृश्यभ्र (मर्थ ।

সিগারেট খাওয়ার কারণেই কি না জানি না, অপ্তিরতা খানিকটা কমল। বিছানায় গিয়েছি, চোখ লেগে এসেছে আবার টেলিফোন। বদটাই কি আবার করেছে । নাম্বার সেভ করা নাই বলে বুঝতে পারছি না। টেলিফোন ধরব নাকি ধরব না 🛽 কিছুক্ষণ কথা বলে তার মতলবটা ধরা যেতে পারে।

স্যার, আমি হিমু। ভূঁতরির হিমু।

কী ব্যাপার 🚜

ছজুর জানতে চাচ্ছিলেন আমি এত রাতে কার সঙ্গে কথা বল্লাম। আপনার সঙ্গে কথা বলছি ওনে থশি হয়েছেন।

ছজুর বললেন, ফজর ওয়াক্ত হয়ে গেছে, নামাজটা যেন আদায় করেন। আপনি কি ভুজরের সঙ্গে কথা বলবেন ?

আমি টেলিফোন বন্ধ করে বারান্দায় এসে বসলাম।

সালমা ঘুম থেকে উঠে বলল, কী ব্যাপার ৮

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না। চা করে দাও চা খাব।

সালমা বলল, রাতে কোনো খারাপ স্বপু-উপু দেখেছ ? আমি বললাম, না।

সালমা বলল, আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। খুবই খারাপ। তুমি আমাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ। ছাদ থেকে মাটিতে পড়তে পড়তে আমার দ্বম ভেত্তেছে।

আমি বললাম, এটা খুবই ভালো স্বপ্ন। স্বপ্নে যা দেখা যায় তার উল্টাটা হয়। পতন দেখা মানে উদ্বান।

ভোর সাডে সাতটায় আমি দবিরকে টেলিঞান করলাম। নানা কথার পরে জিজেস করলাম সে হিমু নামের কাউকে আমার প্রাইভেট নাম্বার **मिरसार्**ছ कि ना।

দবির বলল, অসম্ব। সে কি বলেছে যে আমি দিয়েছি ?

আমি বললাম, না। সে সময়ে অসময়ে আমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কাল রাত তিনটা

পঁয়তান্ত্রিশে একবার টেলিফোন করেছে:

সে বলল, যে নাম্বার থেকে টেলিফোন করেছে সেই নাম্বার আমাকে দিন আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

এই ছেলে কি সাংবাদিক ? তা তো স্যার জানি না। আপনি বললে





আমি খোজ নিত্ত পারি

আমি ইচন্তাত করে নললাম, একাডেমীতে আমার বিরুদ্ধে কি কোনো মন্ত্রীর জোরালো সুপারিশও আছে , কথাবার্তা হয় দ

দৰিব বলল, আপনাৰ বিৰুদ্ধে বী কথাৰাতী হবে ? আপনি হচ্ছেন হাৰ্ডকোৰ অনুনষ্ট :

আমি নললাম, স্বাহক যু

দবিব বলল, তবে 'বাংল'ব ঐতিহা চেপা ওঁটকিব একশত বেমিপি'

বইটি যে আপনি প্রেসে ছাপাব জন্ম পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা নিয়ে কথা হবে পত্রপত্রিকায় লেখা হবে

আমি দীর্ঘ নির্প্তাস ফেললায় দবিব বলল, চেপা উটকির লেখক আনও একটা পার্ম্বুলিপি ভ্রমা দিয়েছেন, 'ববীস্থুনাথ এবং গ্রাম বাংলার ভর্তাভান্তি' সে দুটা বইয়ের ব্যেলটির টাকা অ্যাভভাগ চায় , রয়েলটির টারা পরিশাধ করের জন্যে মন্ত্রীর জোরালো সুপারিশও আছে ,

আমি বললাম, ও আছা আছা আমার বিকল্পে কঠিন যত্ত্যন্ত প্রকাশিত হতে ওক কবেছে বাংলা ভাষণ নতুন শব্দ, বাংলাব প্রতিহা চেপা উটকি সব এক সুতায় গাঁগা মালা 'এ মণিহার আমার নাহি সংক্র '

•

মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন "মেরেদেব সবচেয়ে সুন্ধর দেখায় ভার কেনে ফেলার আগ মুহুঠে,"

মাইকেল এক্সেলোর করা সতিঃ হতে এ পাবে মাজেদা খালার বসার ঘবের এর সোফায় রোগা পাতলা এক ভরুলী বসে আছে। সে হালকা সরুজ রঙের খাড়ি ঠুঁ



**অনাদিন** 🖫 ৮০১ ব ২০১১

ধাগা, সমস্যা কী ৮

এই বাড়িতে সমস্যা তো একটাই—তোর খালু অপরিচিত এক মেয়ের সামনে তোর খালু আমাকে কৃত্তি ডেকেছে:

আনি বললাম, বাংলায় কৃত্তি থালছেন না-কি ইংরেজিতে বলেছেন ? বাংলায় কৃত্তি ভয়ন্তব পালি, ইংরেজিতে 'বিচ' তেমন গালি না বাংলা 'ত' দশ্দ প্রক্রমাজে উভারণ করা যায় না, কিন্তু ইংরেজিতে 'লীট' কথায় কথায় কলা যায়।

খাদা মনে হয় অনেকখণ কল্লা থরে খেবছিলেন আর পারদেন না করে বাঁদতে লাগদেন। শোলার দ্বর ধ্বের খালু ইংরেজিতে ছয়ম । নিদেন এইন পালার বদানে, বির মিহার হার্কার বালার কল্বান করলে হয়, 'হারিতে যাও।' Get Lost হলো গালি আর 'হারিতে যাও' হলো কোন্যার্কী দিবি নিয়াস। বাগো অধায় আন্দো আছে। বাগো একাভেমীর ভিত্তি সাহধ্যের সাক্ষ কথা কল্ফে হয়ে।

মাজেদা খালা নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, ভোর খালুকে কি ভুই বলে আসতে পারবি যে আমি ভার সঙ্গে আর বাস করব না ।

আমি বলদাম, আমাকে কিছু বলে আসতে হবে না। ভূমি কথাবার্তা মথেষ্ট উঁচু গলায় বসন্থ: খালু শোবার যর থেকে পরিকার তনতে পারছেন।

তারপরেও তুই বলে আয়

ঘটনার সূত্রপাত কীডাবে হলো ?

তোর খালুকে জিজেন কর কীভাবে হলো।

লোফায় বলে যে যেয়ে কাঁদার চেটা করছে, লে কে । আমার এক বান্ধবীর মেয়ে। আর্কিটেট ভিজাইনে গোভ মেডেল

পাওরা মেয়ে। গোল্ড মেডালিন্ট কাঁদার চেটা করছে কেন ?

ভোর খালু অপরিচিত এই মেয়েকে পেত্নী বলেছে। বলেছে পেত্নীটাকে বিদায় করো। ভাকে কোনো একটা বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে

বলো আমি বললাম, ঘটনা মথেষ্ট জটিল বলে মনে হল্ছে। তুমি কড়া করে চা বানাও। চা খেয়ে মাথা ঠাভা করি তারণর অ্যাকশান।

চা বানান্দি, তুই তোর খালুকে বলে আয় আমি তার সলে এক ছাদের নিচে বাস করব না।

আমি খালু সাহেবের শোবার ঘরের দিকে (অনিক্ছায়) রওনা হলাম :

ছুটির দিনের সকালে মাজেদা খালার বাড়িতে আসাটা বোকামি হয়েছে। খালা-খালুর সব ঝগড়া ছুটির দিনের সকালে তব্দ হয়

ক্রি খালু সাহেব ইঞ্জিচেয়ারে আধশোরা <sup>ত</sup> হয়ে বসে আছেন। তাঁর ঠোঁটে পাইপ। টু ছুটির দিনে তিনি পাইপ টানেন। তাঁর কোলের উপর ওরহান পামুকের বই 'My name is red'। খাপু সাহেবের চেহারা শান্ত। ঝড়ের কোনো চিহ্নই নেই ভিনি আমাকে দেখে শান্ত গলায় বললেন, কেমন আছ হিমু ?

আমি মোটামুটি যাবড়ে গেলার। গত দশ বছরে খালু এমন শান্ত গলায় হিম্ কেমন আর্ছ' জিল্লেস করেন নি। আমি তাঁর কাছে কীটণতঙ্গের কাছাকাছি, আমার ভালো থাকা না-ধাকায় তার কিছু আসে যার না।

খাপু সাহেবের মধুর ব্যবহারে হ্লেচভিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বললাম, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ?

খালু সাহেব বগলেন, আমি ভালো আছি। ব্রিলিয়ান্ট একটা উপন্যাস গড়ছি ওবহান পাশ্বকে। বাংলাদেশের প্রদন্যাসিকরা কীসর অখাদা লেখে, ভাদের উচিত ওরহান সাহেবের পারের কাছে বসে থাকা। দাঁড়িয়ে আছ্ কেন। রসো

ভাষে আমে গাটের এক রোনার কন্সান। গান্ধা সাহেব বাইরেব পাতা চন্টাতে উন্নাতে বাংকন, অপরিচিত একটি মেরেকে আমি কের তেকিছে—ভার জন্যে দান্ধিত, ভূমি তাকে বাংদা দিয়ো থে, আই আন্তোলজাইজ। উপন্যাকে একটা জারণার পোষ্ট্রীর বর্ণনা পার্কুজাম, সেই বেকে প্রেমী মাধ্যম যুবাছিল। উত্তজনার মুহূর্তে মুখ থেকে পোষ্ট্রী রেব হেয়েং। আমান্ধ্র অবন্ধাম হিলাম।

আমি বলনাম, খুবই স্বাভাবিক। মহাদ লেখা মানুষকে আচ্ছন্ত করবেই। খাদাকেও নিভাই এই কারণে বিচ ভেতেছেন। পাযুক সাহেবের বইরে মহিলা কুকুরের বর্গনা পড়েছেন। সব দোষ ওরহান পাযুক সাহেবের

্ৰাৰ্থ সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তোমার বালাকে আমি মন থেকেই বিচ বলেছি। বাইরের প্রভাবযুক্ত উচ্চারণ

ও আক্রা।

তুমি তোমার থালাকে গিয়ে বলো দে বেন চলে যায় , আমি এই বিচের মুখ দেখতে চাই না ,

আপনাদের দুজনের মধ্যে তা হলে ছো আভারন্ট্যাভিং হয়েই গেল। খালা বলেছেন তিনি আপনার সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করবেন না।

সে মুখে বলছে, আসলে যাবে না ন্দান যন্ত্রপা করে আমাকে পাগল বানিয়ে পাবনার পাগলগোরনে পাঠাবে।

আমি কলামা, ঘটনাৰ সুৱোগত বীভাবে ব্যৱহে একটু কি বলবেন । যালু সাহেব কলালে কাৰী একটা বাঁই পড়াই, বাবেট আনাৰ নি পড়াই, একদ ঘটনাৰ সুৱোগত কিবলৈ মুৱলাত কিছুই বলব না। তুমি তোমাৰ খালাকে এবং পেট্টটাকে নিয়ে আধাৰ্যভাৱ মধ্যে বাড়ি যাভুবে। যদি সম্বৰ হয় আমাতে এক ভাগ চা বানিয়ে দাও তুমি দিছো বানাহে, কিটাকৈ বলবে নি

সব বড় ম্যাজিকের কৌশল যেমন সহজ হয়, সব বড় ঝণড়ার কারণও হয় তুল্ছ। শেষ পর্যন্ত খালু সাহেকের মুখ থেকেই কারণ জানা গেল। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তুমি বানিয়েছ।

আমি ই্যা-সূতক মাথা নাড়দাম। খাদু সাহেব বললেন, মুমুক দিয়েই বুবেছি, ঐ ৩৬ ফর নাথিং মহিলা চা-ও বানাতে পারে না। সে তথু পারে আমেশা বাড়াতে। আমার বন্ধুর হেলে এসেছে, হার্ডার্চ পিএইচার্চ, ডোনার খালা বাত হয়ে পাত্তেছে তাকে বিচ্নে দিবে মেরে একটা জ্বোপাড় করেছে, ভূতুরি ফুকুরি বী দেন নাম।

সোফায় যে মেয়ে বসে আছে সে নাকি ?

হাঁ। দে। আজ সকালে কী হয়েছে শোনো—আরাম করে বই পড়তে কসেছি, ওই মেয়ে গজ ফিতা নিয়ে দেয়াল মাপামাপি তক্ষ করেছে আমি শান্ত গলায় কললাম, কী করছ ? দে বলল, দেয়াল মাপছি।

আমি বললাম, দেয়াল মাপছ তা তো



উপন্যাস কিশোর ই

লা ঈদের রাল্লা বড়

গল্প কৰিতা নি

न मीर्घ সाक्काएकाइ

o¢b

দরকার হয় তুমি বাঁশগাছে চড়ে বসে থাকো। পেত্নী কোথাকার। খালু সাহেব বইয়ে মন দিলেন। বইরে খুব ইন্টারেন্টিং কিছু নিশ্চয়ই

পেয়েছেন। নিজের মনেই বললেন, Oh God!

খালা একবল্লে গৃহত্যাগ করলেন। আমরা তিনজন রাস্তায় নেমে এলাম। ঘর থেকে বের ইওয়ার আগে খালা শোধার ঘরে চুকলেন। খালু সাহেবকে বললেন, এই যে বাচ্ছি, আর কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকব না। আমার বাবা'র কসম, আমার মা'র কসম।

খালু সাহেব বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, তনে আনন্দ গেলাম, Go to hell

বাড়ির গেট থেকে বের হয়ে আমর। এখন ফুটপাতে। প্রবল উত্তেজনার কারণে খালা স্যান্ডেল না পরে খালি পারে বের হয়ে এসেছেন। এবং এই মুহুর্তে তিনি ভয়ন্তর কোনো নোংরা জিনিসে পা দিয়ে দাঁভিয়ে আছেন। थाना काँगा काँगा भनाव रनाभन, ७ दिम् किरन भाषा मिनाम।

আমি বললাম, মনুষ্যবর্জ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

মনুষ্যবর্জা আবার কী ៖

সহজ বাংলায় 'ণ্ড'

খালা হুঁ কুঁ জাতীয় শব্দ করলেন : তুতুরি খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি অবাক হয়ে লক করলাম, এই মেয়ের হাসির শব্দে মধুর বিষাদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাহারও হাসি ছুরির মতো কাটে। কাহারও হাসি অশ্রুলনের মতো।" হিমু না হয়ে অন্য যে কেউ হলে আমি এই মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতাম। হিম হয়ে পড়েছি বিপদে।

খালা বললেন, দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল নাকি ? পা ধোয়ার ব্যবস্থা কর। সাবান জ্বান, পানি জ্বান। সাধারণ সাবাদে হবে না, কার্বলিক সাবান জ্বান। সারা শরীর ঘিন্দিন করছে। গোসল করব।

ফুটপাতে তোমাকে গোসল করাব কীভাবে ?

গাধা কথা বলিস না, ব্যবস্থা কর।

খালা আবার আর্ডচিংকার করলেন। তিনি একট পিছনে ঘরতে চেয়েছিলেন, নিৰিদ্ধ বন্ধু তার অন্য পায়েও লেগে গেছে। জিনি চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, কোন হারামজাদা ফুটপাতে হাগে ?

মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, অন্যের দুর্দশা দেখে আনন্দ পাওয়া। খালাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড তৈরি হয়েছে। নানান মন্তব্য শোনা যাছে। একজন হাসিমুখে বলল, সিন্টার, গুয়ে পাড়া দিয়ে খাড়ায়ে আছেন কেন ? সরে দাঁড়ান

থালা প্রশ্নকর্তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে আমাকে বললেন, দাঁড়ায়ে মজা **দেখছিল কেন :** সাবাদ-পানি নিয়ে আসতে বললাম না!

আমি বলদাম পকেটে একটা ছেঁড়া দু'টাকার নোটও নেই। তুতুরি বলল, আমার কাছে টাকা আছে। চলুন বাই।

আমরা রাস্তা পার হলাম। আশপাশে কোনো দোকান দেখতে পান্দি না। একজন চাওয়ালাকে দেখা গেল চা বিক্রি করছে। গরম চা দিয়ে পা ধোয়া ঠিক হবে কি না তাও বুঝতে পারছি না। আমি তৃত্রিকে বললাম,

সবচেয়ে ভালো হয় খালাকে ফেলে আমাদের দুইজনের দুদিকে চলে যাওয়া।

তুতুরি বিশ্বিত গলায় বলল, কেন 🛚 আমি বললাম, খালা পনেরো-বিশ মিনিট আমাদের জন্য অপেকা করবে আমাদের ফিরতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত **যাবে**ন।

খালা-খালুর মিলন হবে। এই মিলনের নাম মধর মিলন না ও মিলন। আপনি ভো অস্তুত মানুষ, তবে আপনার কথা সভি৷ ইওয়ার সন্তবেনা

আছে। চলুন দুজন দুদিকে চলে খাই। হাওয়ার আগে তোমার পক্ষে কি সম্ভব আমাকে এক কাপ গবম চা খাওয়ানো ? চাওরালাকে দেখে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

তুত্রি ভুক্ত কুঁচকে বলদা, আমাকে হঠাৎ তুমি তুমি করে বলছেন

আমি বললাম, সাত কদম পাশাপাশি হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয় আমরা এক

শ' কদম হেঁটে ফেলেছি। আমাকে দয়া করে আপনি করে বলবেন। চা খেতে আপনার কত नागरव १

পাঁচ টাকা লাগবে। চায়ের সঙ্গে একটা টেণ্ট বিন্ধিট খাব। টোণ্ট বিক্ষিটের দাম দু'টাকা। কঁলা দু'টাকা। সব মিলিরে ন'টাকা। সকালে নাস্ত না খেয়ে বের হয়েছি।

ভুতুরি বলল, আমার কাছে ভাগতি ন'টাকা নেই। একটা এক হাজার টাকার লোট আছে ৷

আমি বললাম, ম'টাকার জন্য কেউ এক হাজার টাকার নোট ভাঙাবে সে রকম মনে হর না। তারপরেও চেষ্টা করা যেতে পারে।

আপনার কি চা খেতেই হবে ঃ

আমি হ্যা-সূচক সাথা নাড়লাম। তুতুরি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিলে এক হাজার টাঝার ভাংতি পাওয়া যাবে।

ভুতুরি বিশ্বিত গলায় বলল, আমি আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট किरन मिन १

আমাকে না, আমার বসকে। আমার বস হলেন পীর বাচাবাবা মজারের খাদেম :

আপনি মাজারে কান্স করেন 🕫

6 জি। হস্তুরের পা দাবাই। মাজার ঝাড়পোছ দিয়ে পরিষ্কার করি। সন্ধ্যাবেলা মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালাই। ভালো কথা, আপনি কি আমাদের মাজারের জন্য সুন্দর একটা ভিজাইন করে দিতে পারেন ? এমন একটা ডিজাইন হবে যে মাজারে ঢোকামাত্রই আধ্যাত্মিক ভাব হবে। মন উদাস হবে। সৃষ্টির অসীম রহস্যের অনুভবে মন বিশ্বপ্রও হবে।

আমি পীর বাচ্চাবাৰা মাজারের ডিজাইন করব ৮

আপনারা আর্টিটেক্টরা যদি পেট্রলপাম্পের ডিজাইন করতে পারেন মাজারের ডিজাইন করতে অসুবিধা কী 🛭 পৃথিবী বিখ্যাত আর্কিটেউর মাজার ডিজাইন করেছেন।

কুতুরি চোখ সম্ল করে বলল, কয়েকজনের নাম বলুন।

আমি বললাম, ইশা আফেন্দি।

তুত্রর বলল, আমি আর্কিটেকচারের ছাত্রী। ইশা আর্ফেন্দির নাম প্রথম चमलाम ।

আমি বললাম, ভাজমহল সম্রাট দ্যজাহানের ব্রীর মালার ছাড়া কিছু মা। তাজমহলের ডিজাইন করেন ইশা আফেনি। তিনি স্মাটের চোখ এড়িয়ে গম্বজে তার নাম লিখে গেছেন।

কুকুরি বলল, এই তথ্য জানতাম না

আমি বলদাম, অটোমান সামাজো একজন আর্টিটেট ছিপেন, তাঁর নাম সিনান। এই নাম তো আপনার জানার

হাঁ। জানি। উনার ডিজাইন আমাদের

সিনান অনেক মালারের ভিজাইন করেছেল। এখন বলুন, আপনি বি আমাদের মাজারের ডিজাইন করে দেবেন ?



ভূতৃরি বদল, জাসুন আপনাকে চা খাওয়ান্দি, নিগারেটও কিনে দিন্দি। সত্যি কি আপনি মাজারে কান্ধ করেন ? আমি কি আপনার মোবাইল টেলিফোন পেতে পারি ?

আমার কোনো মোবাইল ফোন নেই আমার হজুরের নাখারটা রেখে দিন। হজুরের নাখারে টেলিফোন করলেই আমাকে পাবেন, নাখার দিব ? ডুজুরি শান্ত গলায় বলগা, দিন।

ত্বভাৱ

िकान

আমি এই মুহূর্তে একটা সাড়ে বত্রিশভাজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি দোকানে সবই পাওয়া যায়। চা বিক্রি হঙ্গে, বিক্কিট-কলা বিক্রি হজে, পান-সিগারেট বিক্রি হজে, বাফাদের খেলনা বিক্রি হজে, এক

কোনায় কলভা নাজানো আছে।
আমার নামনে বিদ্যু নামনে একজল চামে টোপ্ট নিষ্কিট ফুলিয়ে থাকে।
চায়ে মুক্ত পেওৱাৰ আগে সে কল কল করে বঢ় একটা সাগারকলা নিমিবে
প্রেয়ে তথেসেছে। চা, টেক বিষ্কিট, কলা মার্মিন চামে কিয়ে নিমিবিছ। এক
গায়েকট বেলকল এক ব্যেকজ নিলায়েকট ভাল আবে কিনেটি । এক
সোনেট বেলকল এক ব্যেকজ নিলায়েকট ভাল আবে কিনেটি । এই বিশায়েকট
লোকটা আবেল কাল্ড তথ্য । এই বন নাকি পীৰ বাছাবাৰা নামেৰ এক
আজাৱেক থানেল। মুক্ত নাকি প্রাধানিক বিষ্কালী কাল্ড নাক্ত চাকল। বিষয়েটী আমার কাছে যথেষ্ট পর্টমাট মানে হলে। আমি এগছ নিস্কিত হিছে আয়োম সন্তে সংগ্রামিকট মানে হলে। আমি এগছ

পুকৰদের জীনে নিকয়ই চালবাজিব বিষয়টা প্রকৃতি চুকিবের নিরেছ।
প্রদীব্দায়ক নারী প্রাধীদের ভোলানোর জন্মান্ত পুকরের নানান গৌলদ করে। নাচালার্ট করে, তেরোমেন নানার সুমাণ বেছ করে, নানান বর্গা পরীর গালীয়া। মানুবের বর্তৃজিলর এই সুবিধাকালা নেই বাল নে চালবাজি করে মেরোমের ভোলায়ক চাল ভালের প্রধান করে ধারে অধ্যাপকের ভঙ্গলীবের ভুলিনে এবং মধনে তালের প্রধান করে। বিস্কৃতা-ই করছে। প্রথম সুমোগেই লে আমাকে 'চুমি' ভালা ওফ করেছিল, আমি ভালা ওফা করালিক। ভিনিয়ে নির্মাণ্ড করেছিল, আমি

স্থাপতাবিদ্যার কিছু জান দিয়া করণতে সে আমাকে খানিনটা চহকে দিয়াছিল। সেই চমক এখন আর আমার মধ্যে কেই। এনক আমি নিচিত্র স্থাপতাবিদ্যার বিষয়ে তার কোনো জান কেই সে নিদত্তাই তার মঞ্জেন আমার কথা কানে এই কাই আমার কথা কানে এই কুইনি মার মন্দ্রীর করতার হেলার করকবরক কা। মার্মণ আগ নার্যায়ে কলাই বিয়কে নানান গল্প করেছেন। হিমু ইটারনেট বেঁটে কিছু তথা জোনে এনেহে আমারকে চমকে নেওয়ার আনো। ইটারনেটের কগ্যাগে মুর্থনাও এখন সক্রান্তার মার্যায় কথা বাদ।

সে মাজারের গালেখের সেবায়েত—এই তথাও আমাকে নিয়েছে চমকানের ভাগে। সে আমাকে মাজারের একটা ভিজাইন করতে কবংব—এটা আগেই ঠিক করে রেখেছে আমি কিছুটা হলেও ভার ফাঁলে পড়েছি স্বারণ সে মাজারে চাকরি করে এটা বিস্থাস করেছি। বোকা মেনোর এইজারে ফাঁলে পড়ে এইখার কালে পড়ে এইখার কালে পড়ে এইখার কালেম ফাঁল ধেকে বহু হতে পারে না

আমার কলেজ জীবনের এক খনিষ্ট বাছরী শর্মিলা এমন একজনের ফাঁদে পড়েছিল যিনি ফাঁদ পেতেছিলেন, তিনি আমানের অংক সারে জাইর কলকারে জাইর বন্দকার সুপুরুষ ছিলেন যা কিছু সুক্তবক ছিলেন। অংক জালো শোখাকেন। অংকের সঙ্গে সাঙ্গে অন্তুত অন্তুত গস্তু করতেন। তাঁর

রামের বাড়ির পুকুরে নাকি একটা মাছ আছে, সেই মাছের মুখ দেখতে অবিকঞ্চ মানুষের মডো। স্যান বলদেন, ডোমবা কেউ দেখতে আমহী হলে আমার সঙ্গে মেডে পারো। আমবা সবাই বল্লাম, সার দেখতে চাই দেবতে চাই। মুখে বাল সংগ্রন্থ স্থান্তর বাড়ি কবিশালের এক



গ্রামে। সেখানে গিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখার প্রশ্ন ওঠে না।

শর্মিলা আলানাভাবে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে মানুহের মতো মাছ দেখতে গোল। সে সাড-আট দিন স্যারের সঙ্গে থকে ছিত্রে এল, তারপর পরই ইন্টারনেটো ভার যৌনকর্মের ভিত্তিও চলে এল। ডিউপ্ততে তার পুক্তমানী যে ভবির স্যার তা বোঝা যায়। কারপ পুক্রমানী সভেকভাবেই অক্কারে নিজের তেয়ুবা আড়াল কর্মেলিশ।

ৰোচিং সেন্টারে আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত ভাগো বাহুবার কন্তদেন। শর্মিলার মৃত্যুসংবাদ থানে ব্যক্তিত গলায় বলালেন, আহারে কীভাবে মারা গেল। মুদ্দের গুম্ব থেকে মারা গেছে ছন্দ তিনি হত্তাশ পদায় বলনেন, মেয়েগুলো এত বোকা কেন । মৃত্যু বোনো সমিতিশন হলো। লাইখনে ধেস করতে হন্ত।

আমি বললাম, স্যার শর্মিলার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার গ্রামের বাড়ির পুকুরের মাছটা দেখতে, যেটার মুখ দেখতে মানুবের মতো।

স্যার বললেন, এই শখ ছিল জানতাম না তো। জানলে নিয়ে বেতাম। আমি বললাম, আমাকে কি নিয়ে যাবেন স্যার ? আমারও খৃব শখ স্যার বললেন, সত্যি বেতে চাও ?

আমি বলসাম, অবশ্যই। তবে গোপনে যাব স্যার জ্ঞানাজানি যেন মা হয় আমানের দেশের মানুষ তো খারাপ, আপনার সঙ্গে যাচ্ছি তারপরেও দানান কথা উঠবে।

স্যার বললেন, তোমার টেলিফোন নাখার রেখে যাও, ব্যবস্থা করতে পারলে খবর দিব কোচিং সেন্টার নিয়ে এমন ঝামেলায় আছি, সময় বের করাই সমস্যা।

কট্ট করে একট সময় বের করবেন স্যার প্রিঞ্জ।

স্যার বলদেন, একটা কাজ করা যায়, এখন বাই রেডে বরিশাদ যাওয়া যায়, একটা রিকলিখন গাড়ি কিলেছি, সকাল সকাল রুধনা নিলে রাত আটটা সাহে পেটির বানি এক তাত থেকে পার্বানি চলে এলায়, বিক আছে। তই বাড়িতে জামার মা থাকেন। ছুমি রাতে মা'র

আমি বললাম, এক রাত কেনং আমি কয়েক রাভ থাকব। কড দিন গ্রামে যাই না

ন্যার বলদেন, তোমরা শহরের মেরেরা গ্রাম থেকে দূরে সরে গেছ এটা একটা আফ্সেন্স প্রামে থেকে হয়। ফার ফুম দ্যা মেডিং ক্রাউড। আমার এক বন্ধু আছে, নাম পরিমল। একটা কোচিং সেটারে বাংলা পড়ায়। পনেরো দিমে একবার সে আমে যাবেই।

আমি বললাম, হাউ সুইট!

স্যার বললেন, পরিমল ট্যালেন্টেড ছেলে। বাংলা একাডেমী থেকে তার বই বের হচ্ছে—বাংলার ঐতিহ্য সিরিজের বই। একটার কম্পোঞ

চলছে, সে প্রদত্ত দেখছে। আরেকটার পাণ্ডলিপি জমা পড়েছে।

दलन की भग्रद्र।

তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।
কথা বললে তোমার ভালো লাগবে। তার
মাধায় নতুন আইডিয়া এসেছে—ঢাকার
মাজার এই নিয়ে বই লিখছে তার ইঞ্ছ

୭୫୦ **ଔଷା**ଧିଶ**୍ମ** 

असमध्या २०



মুনতাসির মামুন সংহ্রের সঙ্গে কলাবরশনে বই১ করে মামুন সংহ্র রাজি হচ্ছেন না

वांकि इएक्स भा एकम १

নিজেকে বিরাট ইন্টেলেকচুমেল ভাবেন তে', এইজনে। রাজি হঞ্জেন না! ঢাকার মাজার সম্পর্কে তুমি যদি কিছু জানো ১৭ হলে পরিয়লকে জানিয়ো, সে খুশি হবে। কৃতজ্ঞভাব তোমান নামত বইয়ে চলে যাবে

জি আক্ষা স্যার যাই ?

যাও। খুব জালো লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে খুন শিগণিবই একটা তারিখ করব আমি, ভূমি আর পরিমধ্য

স্যার কমেকবার তারিখ ফেলেছেন, আমি নানা অন্তহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়েছি। তবে আমি যাব—শতেনটাকে শিক্ষা দিব আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে আচ্ছা হিমুটাকে কি সঙ্গী করা যায় ? পরিকল্পনা আমার, সেটি বান্তব করবে সে '

শুধু শয়তানটাকে না, আমার সব পুৰুষ মানুষকেই শিক্ষা কিতে ইচ্ছা করে। কারণ সব পুরুষের ভেতরই শয়তান থাকে। ছেটি শয়তান, মারারি বায়তান, বড় শয়তাল চেহারা দেহে কিছু বোঝার উপায় নেই যে যত বড় শয়তান, তার হেখন ততটাই 'ভাজা মান্ড উপেচ পেচে পানি মা' টাইপ। মোরোদের প্রতি মনোচার একজন বিকশাওয়ালার যা, জাহিব পদকারেরও তা, হার্জার্ডের ফিজিক্সের পিএইচডিক তা পদার্থবিদ্যার মাথা স্বাধ্য অস্ত্রীটারেনের একটি ভাবত মোমা হিলা মোমারেন মাম দিসারেলা, এবা মান্ত মার্মারিক যোগানে স্বাধ্য আইম্পটাইনের এই অবস্থা, সেখানে হার্জার্ডের পিএইচডি

কী হবে বোঝাই যায

এই পিএইচভিওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মানের কুমলীবনের বন্ধু মাজেলা খালার বাসায় । পিএইচভিওয়ালার চেহারা 'ভাজা। মাছ উল্টে খেতে পারি না' টাইপ ভিনি আমাকে বল্পেন, খুনি, তোমান নাম বী।

তক্ষণী মেরেকে বয়রর। ইচ্ছা করে খুকি ভাকে খুশি করার চেষ্টা আমি বললাম, তুতুরি

তিনি চোথ বড় বড় করে করেকবার <sup>১১</sup> বললেন, তুড়রি' ফুড়রি' নাম নিয়ে বাজনা বাজালেন

তাবপব বললেন, নায়েব অর্থ কী ?
আমি বললাম, অর্থ জামি না
আমি তাকে মিথ্যা কথা বললাম
নায়েব এর্থ কেন জানব না ? অর্থ অবদ্যাই মুঁ



তত্তরি আমার দেওয়া নাম। ভিকশনারি দেখে বের করেছি। এর অর্থ

সাপুড়ের বাঁশি বাঁশি বাজলেই সাপ ফণা ভূপে নাচবে। সাপ নাচাতে আমার ভালো লাগে। পিএইচডিওয়ালা আমি নামের অর্থ জানি না খনে বিচলিত হয়ে গেলেন

বলে মনে ছলো: তিনি বললেন, যিনি নাম রেখেছেন তিনি নিকর্মই জ্ঞানেন। ভোমার বাবা কিংবা মা।

আমি বললাম, তারা দুর্জনই মারা গেছেন, আমার বরস যখন চার তথন। তাদের নামের অর্থ জিজেস করা হয় নি।

উদি আরও বিচলিত হলেন এবং বললেন, আমি নামের অর্থ বের করার চেষ্টা করব। তমি আমার হোটেলের নামারে টেলিফোন করে জেনে निरग्ना ।

এইবার **থলের বিডাল বের হতে শু**রু করেছে। 'হোটেলে টেলিফোন করে জেনে নিয়ো' দিয়ে থলের মুখ খোলা হলো। এরপর বলবে, হোটেলে **ठ**रले अरना, श**ब्र क**त्रव ।

আমি একদিন পরই হোটেলে টেলিফোন করে বললাম, আমি ভুতুরি। তিনি বললেন, তুতুরি কে ?

এটা এক ধরনের খেলা। ভাবটা এরকম যেন নামও ভূলে গেছি।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মিসেস মাজেদার বাসায় দেখা হয়েছিল। আপনি আমার নামের অর্থ জানতে চাইলেন, অর্থ বলতে পারলাম না। ও আন্মা আন্মা। তুমি হলে ডিজাইনে গোভ মেডেল পাওয়া

আর্কিটেষ্ট আমি তোমার নামে অর্থ বের করেছি। অর্থ হলো সাপুড়ের বাঁশি। আমি বললাম, কী ভয়ন্ধর!

উনি বললেন, ভরত্বর কিছু না। সুন্দর নাম। তোমার নাম থেকে আমি এক**টা আইন্ডিয়া পে**য়েছি, এটা খনলে তোষার ভালো লাগবে। খনতে

আমি উৎসাহে চিডবিড করন্তি এমন ভঙ্গিতে বলগাম, অবশাই তনতে চাই স্যার । (আমার নাম থেকে আইডিয়া পেরেছে। বিরাট আইডিয়াবাঞ চলে এলেছেন। আইভিয়া তো একটাই--মেয়ে পটালো আইভিয়া।)

**উদি বললেন,** তুডুরির সঙ্গে মিল রেখে নতুন একটা শব্দ মাধার এল। ফুডুরি। আমি ভাবলাম শব্দটা বাংলা ভাষায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়। ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় এমন সব বাদ্যযন্ত্রের 'কমন নেম'। আমি

ৰাংলা একাডেমীর ডিজিকে এই বিষয়ে একটি চিঠি শিখলাম। আমি অবাক হওয়ার মতো করে বললাম, ডিজি স্যাহেব কি চিঠির জবাব দিয়েছেন গ

না। তবে উনি টেলিফোন করেছিলেন। উনি বলেছেন নতন এই শর্পটা কাউদিল মিটিংয়ে ভোলা হবে। কাউদিল পাশ করলে বাংলা ভাষায় একটা নতুম শব্দ যুক্ত হবে

আমি আনন্দে লাফান্দি এমন ভঙ্গি করে বললাম, স্যার বলেন কী, বাংলা ভাষায় আগনার একটা শব্দ চলে আসছে। মনে মনে বললাম, আঘাঢ়ে গল্প বলার জায়গা পাও নি 🛊 বাংলা একাডেমীর ডিজি লিশি খান 🛊 ত্বমি নতুন শব্দ দেবে আর বাংলা একাডেমীর ডিজি তা নিয়ে নিবেন। তা হলে আমি বাদ বাব কেন ? আমি একটা শব্দ দেই 'বুতুরি'। বুতুরি হলো

বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম মাজেদা নামের বোকা মহিলার অবস্থাটা দেখে যাই, সে কি এখনো হাওর উপর দাঁড়িয়ে আছে : থাকলেই ভালো

হয়, উচিত শিক্ষা। এই মহিলার কারণে ভার স্বামী আমাকে পেত্রী বলার স্পর্ধা দেখিয়েছে, বাঁশগাছে ঝুলে বসে থাকতে বলেছে। মাজেদা নামের এই মহিলার উচিত সারা জীবন হাঙর উপর দাঁভিয়ে थाका .

মাজেদা বেগম

আমি অনেক বদ ছেলে দেখেছি, হিমুর মতো বদ এখনো দেখি নাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখব তাও মনে হয় না। আরে তুই দেখেছিস আমি হাগুর উপর দাঁড়িয়ে আছি। সাবান-পানি আনতে গিয়ে উধাও হয়ে গেলি ? মেয়েটা তার সঙ্গে গেছে, আমি নিশ্চিত এখন হিম্বর পিছনে পিছনে মেয়ে যুরছে। হিমু তাকে জাদু করে কেলেছে।

হিমুর কাজই হলো জাদু করা। আমাকেও জাদু করেছে। জাদু না করলে তাকে আমি গ্র<u>শ্রর দেই ? রাজ্যের ধুলাবালি মেখে পথে পথে হাঁ</u>টে। এই নোহরা পা নিয়ে আমার যরে ঢোকে। আমি তো কখনো বলি না, যা বাধরুম থেকে পা ধুরে আর। বরং বলি নাশতা খেরে এসেছিস ? যা খাবার টেৰিলে বোস। কী খাবি বল। দুধ-কলা দিয়ে পুখলেও কালসাপ কালসাপই থাকে।

আজ্ঞা, বাংলাদেশের মানুষদের কি কাজকর্ম নাই ? ভোরা আমার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছিল কেন ৷ একজন নোংবার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে-এটা দেখার কিছু আছে ? তোরা কি জীবনে হাও দেখস নাই ? প্রতিদিনই তো বাধরুমে যাস। নিজের হা**ও দেখন না ? ঠিক আছে দাঁড়িয়ে** আছিস দাঁভিয়ে থাক। চুপচাপ থাক। নানান রঙের কথা বলার দরকার কী ? একজন চোখ-মূখ তকনা করে পাশের জনকে বলল, 'খালামা। কাঁচাঙ'র উপরে খাড়ারা আছেন।' আরে বদের বাচ্চা, কাঁচা ও পাকা ও আবার কী ? থাপড়ানো দরকার।

আমি গাড়িয়ে আছি তো গাঁড়িয়েই আছি। হিমুর দেখা নাই, ভুডুরিরও দেখা নাই। আমি এখন কী করব ? পরীর উপ্টিয়ে বমি আসছে। বমি করলে আমার চারগালের পাবলিকের সূবিধা হয়। ডারা মজা পার। বাংলাদেশের মানুষদের ম**জার খু**ব অভাব।

যখন বুঝলাম বদ হিমু ফিরবে না, তখন লক্ষা-অপমান ভূলে নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে যাওরার সিদ্ধান্ত নিলাম। গোপনে বাধরুমে ঢুকব। গোপনে বের হরে আসব। মনে মনে বলছি, হে আল্লাহপাক মানুষটার সঙ্গে যেন দেখা না হয় । দরজা যেন খোলা পাই । যদি দেখি দরজা খোলা, যদি মানুষটার সঙ্গে দেখা না করে বের হরে আসতে পারি তা **হলে একটা মুরুগি** ছদগা দিব। ডিনজন ককির খাওয়াব।

দরজা খোলা ছিল, ঘরে চুকে অবাক হয়ে দেখি মানুষটা ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছে। গড়গড় শব্দ হল্ছে। হার্ট অ্যাটাক না-কি ? আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে ৷ সে জবাব দিতে পারন না, গোগ্রানির মতো শব্দ করল। তার সারা শরীর ঘামে তেজা। মাধায় হাত দিয়ে দেখি মাথা বরক্ষের মতো ঠান্ডা।

আমি তাকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তা বলতে পারব না। মহাবিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে বার। মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া বার না, হাসপাতালের টেলিফোন নাধার যে খাতার লেখা সেই খাতা খুঁজে: পাওর। যার না, যরে তখনই তথু ক্যাশ টাকা থাকে না, ড্রাইভার বাসায় থাকে না আর থাকদেও গাড়ি ক্টার্ট নেয় না। গাড়ির চাবি লক হয়ে যায়।

হাসপাতালে ডাকাররা যমে মানুবে টানাটানির মতোই করল। নতুন নতুন ওযুধপত্র বের হওয়ায় যমের শক্তি কমে গেছে। এক সময় ডাক্তার বলল, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে। ম্যালিভ হার্টআটাক হয়ে গেছে। আর দশ মিনিট দেরি হলে রোগী বাঁচানো দুঃসাধ্য ছিল : আপনার হাজব্যান্ড ভাগ্যৰান মানুষ।

र्हार यत्न इत्ना, दियु जावान-शानि नित्रा जात्म नाइ वत्न यानुवरी। বেঁচে গেল। হিমু কি কাজটা জেনে খনে

করেছে ? ফুটপাতে কাঁচা গুরে পাড়া না পদ্তলে আমি চলে বেজাম , মানুষটা হার্ট জ্যাটাক হয়ে মরে পড়ে থাকন্ত। মানুষটার বেঁচে থাকার পেছনে কুটপাতের হাওরও বিন্নাট স্থমিকা : এই দুনিয়ার অন্তুত হিসাব-নিকাশ। কী থেকে ক্বী হয় কে জানে:



দিসংখ্যা ২০১১

œ

BAHIDA

বদপুরুষ

আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষটা এমন অন্তুত চোখে ভাকাচ্ছে। की त्य भारा मागरह। तम कीन ननाव वनम, भारकमा ভारमा वाह ।

আমি বললাম, আমি বে ভালো আছি তা তো দেখতেই পারছ। তুমি কেমন আছু গ

সে বলল, বুকের ব্যথাটা নাই।

আমি বপলাম, কথা বলতে হবে না। চোগ বন্ধ করে ছমাও।

সে বলল, মধ্যে টরে যদি যাই, একটা কথা ভোমাকে বলা দরকার। তুমি এটা জানো না। যে অ্যাপার্টমেন্টে আমরা থাকি সেটা ভোমার দামে কেনা। উন্তরাতে আমার আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সেটাও ভোমার নামে কেনা তোমাকে বলা হয় নাই, সরি :

এখন চুপ করো ছো। গুনলাম।

সে বলল তোমার এপার্টমেন্টে দেবাল টেখাল ডেঙে কী করতে চাও করবে। আমার বলার কিছু নাই। এ মেয়ে তুডুরি না কী যেন নাম তাকে কান্ধ থকু করতে বলো।

সোমার শরীর কি এখন যথেষ্ট ভালো বোধ হ**লে** ?

🛊। ৩ধু খেল সেলে সমস্যা হয়েছে: তুমি যে সেন্ট মাথো তার গন্ধ পান্দি না তোমার গা থেকে কঠিন গুয়ের গন্ধ পান্দি।

মানুষটার কথা খনে মনে পড়ল, আমি নোংরা পারেই ছোটাছুটি করছি, এখন পর্যন্ত পা ধোয়া হয় নি।

বন্টু স্যারের ঘরের দরজা সামান্য কাঁক হরে আছে। ভেডরে কী হক্ষে বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখা যায়। আমি উঁকি দিতেই বন্ট স্যার বললেন, হিম, প্রিক্ত গেট ইন : স্যার হেডাবে বসে আছেন, আমাকে তাঁর দেখার কথা না। তাঁর সামনে আহুনাও নেই যে আয়নায় আমাকে দেখবেন। সব शानुबरे किছु ब्रह्मा नित्य जनाय ।

আমি ঘরে ঢুকডেই স্যার বললেন, গত রাতে ভয়ম্বর এক ঝামেলা গেছে। কী হয়েছে মন দিয়ে শোনো। ঘুমুতে গেছি রাত দশটা একুশ মিনিটে সঙ্গে সঙ্গে যুম , ঘূমের মধ্যে ত্বপ্লে দেখলাম আমি ইলেকট্রন হয়ে গেছি।

ইলেকট্রন হয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন ? অনেকটা সে রকম। তবে আমি কণা হিসেবে ছিলাম না। তরঙ্গ

হিলেবে ছিলাম

ইলেকট্রন হওরার পর আপনার মুম ভাঙল ?

 না, আমি সারা রাত ইলেকট্রন হিসেবেই ছিলাম। এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করেছি বর্ণনা করার বাইরের অবস্থা।

ব্রেকজান্ট করেছেন স্যার গ

এক মণ প্ল্যাক কফি খেয়েছি। খুম ভাঙার পর থেকে আমি চিস্তায় অন্তির। ব্রেকফান্ট করব কী ?

আমি বলনাম, যে যে লাইনে থাকে ভার স্বপ্রভলি সেই লাইনেই হয়। মাছ যে বিক্রি করে, তার বেশির ভাগ বপু হয় যাছ নিয়ে। কই মাছ, পুঁটি মাছ, বোয়াল মাছ। আপনি ইলেকট্রন

প্রোটন নিয়ে আছেন, এইজন্য ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্ন দেখছেন

বোকার মতো কথা বলবে না হিমু। আমি ই**লেকট্র**ন প্রোটন স্বপ্ত দেখছি না। আমি ইলেকট্রন হয়ে যাঞ্চি, মাছওয়ালা কখনোই স্বপ্ৰ দেখে না সে একটা বোয়াল

মাছ হয়ে গেছে ৷ বলো সে দেখে গ

সেই সম্ভাবনা অবশ্যি কম।

ইলেকট্রন হয়ে যাওয়া যে কী ভয়াবহ তা তুমি বুঝতেই পারছ না চিন্তা করতে পারো আমি একটা ওয়েড ফাংশান হয়ে গেছি। ওয়েড ফাংশান की कारना १

खि-मा **म्यादा**।

কাগজ কলম আনো, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বোঝাতে পারি কি

জটিল অংক আমার মাথায় ঢুকবে না স্যার।

বোকার মতো কথা বলবে না। অংক মোটেই জটিল কিছু না। অংক খুবই সহজ। অংকের পেছনের কিছু ধারণা জটিল।

পরবর্তী আধা ঘণ্টা আমি অনেক রকম অংক দেখলাম স্যার খাভায় অনেক আঁকিবুকি করে এক সময় নিজের অংকে নিজেই অবাক হয়ে বললেন, এটা কী ৪

আমি বললাম, কোনটা কী ?

স্যার জ্ববার দিলেন না। দিজের অংকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তিনি এতঙ্গণ আমাকে অংক বোঝান্দিলেন না। নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন। আমি বললাম, স্যার আপনার মাধার গিট্ট আছা গিট্টর রূপ নিচ্ছে। চলুন গিট্টু ছুটানোর ব্যবস্থা করি। কেরামত চাচার কাছে কবেন 🕫

স্যার শেখা থেকে চোখ না তলে বললেন, কার কাছে যাব ?

কেরামত চাচার কাছে। উনি হাসি-তামাশা করে আপনার মাধার গিট্র ছটিয়ে দিবেন। স্যার বললেন, আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। এখন আমাকে

বিরক্ত করবে না। জি আচ্ছা সার।

ह्न करत्र करम थास्का, नफ़रव ना ।

আমি হুণ করে বসে আছি। স্যারের হাতে কলম। তিনি কলম দিয়ে কিছু লিখতে বাক্ষেন আবার না লিখে কলম হাতে সরে আসছেন। আমি মোটামুটি মুগ্ধ হয়েই তার কলম ওঠানামা দেখছি

হিমু, তুমি অধ্যাপক কাইনম্যানের নাম খনেছ ? कि-मा महाता।

তিনি ইলেকট্রন নিয়ে ডিরাক (Dirac)-এর মূল কান্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে অন্ধৃত একটা বিষয় দেখতে পান। তিনি ভিরাকের সমীকরণে সময়ের প্রবাহ উন্টা করে দেখলেন, সমীকরণ যে রূপ নের ইলেকট্রনের চার্চ্চ উন্টে দিলেও একই রূপ নের। অন্তুত না ?

আপনি বৰ্থন বলছেন তথন অবশাই অন্তত। আমি বলব কেন। ফাইনম্যান নিজেই বলেছেন, অনুত।

জি জি বুঝতে পারছি।

কেন অন্তুত সেটা বুৰতে পারছ 🛚 कि-मा गात्र।

অস্তুত, কারণ এই সমীকরণের সমাধান বলছে ইলেকট্রন সময়ের উল্টোদিকে চলে যাছে।

স্যার বঙ্গেন কী ?

ভূমি 'স্যার বলেন কী' বলে বেভাবে চিৎকার করলে, তা থেকে পরিকার বুঝতে পারছি তুমি কিছুই বুঝতে পারো নি। অবশ্যি তোমাকে দোব দিচ্ছি না। আবসট্রাষ্ট বিষয় বোঝা

বার না। তুমি কি আমার একটা উপকার করবে ।

অবশ্যই করব।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভুতুরি নামের একটা মেয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এখানে আসার কথা সে



আমি বললাম, দরজা বন্ধ করে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেই-Dont

আমার ক্রুক্টোফোবিয়া আছে। সব সময় দরজা-জানালা কিছুটা খোলা রাখি। মল দরভা বন্ধ করা যাবে না রুমের টেলিফোন লাইনটা কেটে দাও। জটিল সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে।

আমি দরস্কার বাইরে। তুর্তুরির অপেক্ষা করছি দরজার ফাঁক দিয়ে স্যারের দিকেও নজর রাখছি। স্যার কলম হাতে ওঠানামা করেই যাচ্ছেন। কলম এখনো কাগজ স্পূর্ণ করে নি। কে জানে কখন করবে। দেখা যাবে সারা দিন ওঠানামা করে তিনি রাতে ঘুমুতে গিয়ে আবার ইলেকট্রন হয়ে যাবেন। ইলেবট্রন হয়ে সময়ের উল্টোদিকে চলে যাবেন।

তৃত্বি দরজার বাইরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুৰই অবাক হলো। বর্ণ্টু স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়টা সে মনে হয় জানে মা। কুতুরি বলল, আপনি এখানে কী করছেন ?

আমি বল্লাম, যা বলার ফিসফিস করে বলুন। গলা উচিয়ে কথা বলা

কার নিবেধ **গ** 

স্যারের নিষেধ স্যার কাল রাতে ইলেকট্রন হয়ে গিয়েছিলেন, এখন অবশ্যি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। তবে কডক্ষণ স্বাভাবিক থাকেন কে জানে। হয়তো আখার ইলেকট্রন হরে দরজা দিয়ে বের হয়ে সময়ের বিপরীত দিকে চলে যাবেন সময়ের বিপরীতে যাওয়া স্যারের জন্যে সুখকর না হওয়ার কথা

ভুতুরি চোখ ঋপালে তুলে বলল, হড়বড় করে কী বলছেন ? যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বল্লাম, বিজ্ঞানের জটিল কথা কো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারহ না। চলুন কোথাও বসে চা খেতে খেতে বলি। এক হাজার টাকার নোট কি আপনার কাছে আরও আছে ? ততরি বেশ কিছু সময় আমার চোখে চোখ রেখে এক সময় বলল,

আছে 100

डिनमाञ

আমি এবং তুতুরি রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে আমানের একটা টুল দেওয়া হয়েছে। টুলটা লদ্বাথ খাটো , দুজনের বসতে সমস্যা ছঙ্গে। গারের সঙ্গে গা লেগে যাঙ্গে। তুতুরির অপত্তি দেখে আমি চারের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভুতুরির দিকে তাকিয়ে বললাম, আরাম করে বুসো :

ত্তত্তরি বলগ, আপনি আবার তুমি বলা শুরু করেছেন। আমি বললাম, সরি। আপনি-চক্র ভলে গিয়েছিলাম আর ভুল হবে

তুতুরি বলস, আপনি কি আপনার মাজেলা খালার খোঁজ নিয়েছিলেন চ

খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল না ? উচিত ছিল।

উচিত কাজটি করেন নি কেন !

ধালা খালু সূথে আছেন এইজন্যে খৌজাধুজি বাদ দিয়েছি .

তারা সূথে আছেন এটাইবা জানেন কীভাবে ፣

জামি নির্বোধের হাসি হাসলাম নির্বোধ হাসি প্রস্থবান ঠেকাতে পারে, বর্মের

মতো কাঞ্চ করে

ভুতুরি বলল, বোকার মতো হাসবেন নাঃ আপনার খালুর হার্ট অ্যাটকে

গুক্ত।

গুড় কেন ?

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে না হার্ট নামে তার শরীরে একটা যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রটা জন্মের আগে থেকে কাজ করতে শুরু করে। এক সময় হতাশ হয়ে কাজ বন্ধ করে। তখন ফটাস অর্থাৎ থেল খতম পয়সাহজম :

ততরি বলল, আমি আপনার বিষয়ে মাজেদা খালার কাছে জানতে চেয়েছিলাম

কী বলেছেন ?

থাপনার খালার ধারণা আপনি অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে

**छ्या कथा**।

কড়রি বলল, আমি জানি শুঁরা কথা। মানুষ কোনো অপৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসে না। দুষ্টুমি করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। কুকর্ম করার ক্ষমতা নিয়ে আন্সে আপনি নিশ্চয়ই অনেক কুকর্ম করেছেন।

আমি বললাম, এখনো করি নি, তবে করব , একজনকে জন্মের শিক্ষা দেব, সেটা তো কুকর্মের মতোই।

কাকে শিক্ষা দেবেন গ

আপনার পরিচিত একজনকে

তুতুবি অবাক হয়ে খণল, সে কে ?

এখনো বুঝতে পারছি না সে কে। ভাসা ভাসা ভাবে মনে হচ্ছে সে তোমার অংকের শিক্ষক। সরি তুমি বলে ফেলেছি

তভারি বেশ কিছ সময় চুপ করে থেকে বদল, আমার এই শিক্ষকের কথা আপনাকে কে বলেছে ? নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ বলেছে। আপনি অলৌকিক ক্ষমতায় বিষয়টা জেনেছেন-এটা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস

আমি বললাম, খামাখা কেন বিশ্বাস করবে 🕫 পৃথিবী অবিশ্বাসীদের জ্বল্যে উত্তম বাসস্থান তুমি বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও হুজুরের জন্য, নিয়ে চলে যাই :

ভুতুরি বলল, সিগারেট আমি আপনাকে কিনে দিচ্ছি, তার আগে প্রিভা বধুন কোখেকে জেনেছেন ? কে বলেছে আপনাঞে ?

তুমি বলেছ।

আমি কথন বললাম ?

মনে মনে বলেছ আমি মনে মনে বলা কথা হঠাৎ হঠাৎ বুস্বতে পারি

এই মুহূর্তে জামি মনে মনে কী বলছি বলুন।

ত্যি মনে মনে বলছ হিমু নামের মানুষ্টা ভয়ত্বর এক শরতান এর কাছ থেকে সব সময় এক শ' হাড দূরে থাকতে হবে : তুমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও, আমি এক শ' হাত দরে চলে যাঞ্চি।

ছজুরের সামনে সিগারেটের প্যাকেট রাখতেই ছজুর বলঙ্গেন, অজু করে ফেলো। আছরের নামাজের ওয়াত হয়েছে। অজুর নিয়মকানুন জানো তো १ কঠিন নিয়ম। উনিশ-বিশ হলে কিন্তু নামাঞ্চ হবে নং। আমাকে দেখো, পা নাই তারপরেও অজুর সময় পা যেখানে ছিল সেই জায়পা ধুই পায়ের আঙুলের ফাঁকে পানি দেই।

আমি বললাম, শুজুর। দুপুরে কিছু খেয়েছেন ?

হুজুর বললেন, না গাওয়া থাদ্যের সমস্যা হঙ্গে। এইজন্যে সকালে নিয়ত করে রোজা রেখে ফেলেছি। খাওয়াদাওয়ার সমস্যা কিছু কম্প আবার সোয়াবের খাতায় জমা পড়ল। কালটা ভালো করেছি

অবশাই ভালো করেছেন। সিগারেট

ट्रग्रिक्ति ।

किविक

ধোঁয়াজাতীয় কিছতে রোজা নষ্ট হয় না গাড়ির ধোঁয়া নাকে পেলে রোজা নট হয় না। ফুলের গন্ধ নাকে গেলেও রোজা নট হয় না

এই জাতীয় কোনো মসালা কি আছে ?

এটা আমার মাসালা। চিন্তাভাবনা করে বের করেছি। এখন বাবা খাও, এক কাপ চা এনে দাও।

চা খেলে রোজা ডাভবে না ?

চায়ের গন্ধটা নাকে নিব চায়ের গন্ধের সঙ্গে সিগারেট খাব আরেকটা মাসালা শোনো, তৃত্তির সাথে কিছু খেলেও রোঞ্চার সোয়াব লেখা

আপনি তো <del>ছজুর প্রচুর সোয়াব জমা করে ফেলেছেন।</del>

হন্ত্র বললেন, তা করেছি। একজীবনে একটা বড় সোয়াব করাই যথেষ্ট। ব্যাংকে টাকা যেমন বাড়ে, আল্লাহর ব্যাংকে সোরাবও বাড়ে। লাইলাতুল কনরে আল্লাহপাক সব জমা সোয়াব ভাবল করে দেয় বিরাট সোয়াব একটা করেছি যৌবন বয়সে।

কী সোয়াব ?

এটা বলা যাবে না। সোয়াবের গল্প করলে আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে সোয়াৰ অর্থেক করে দেন। দুইজনের সঙ্গে গল্প করলে সোয়াব অবশিষ্ট থাকে চাইরের এক অংশ তিনজনের সঙ্গে গল্প করলে থাকে যাত্র আটের এক অংশ।

আপনি কারও কাছেই কী সোয়াব করেছেন এটা বলেন নাই ?

নাহ সোয়াব যতটুকু করেছি, সবটা আল্লাহপাকের দরবারে জমা আছে। প্রতি বছর বাড়তেছে। যাও বাবা, চা-টা নিয়ে আসো, তৃঙ্কি করে সিগারেট থেয়ে আরেকটা সোয়াব হাসিল করি যা করে ভৃত্তি পাওয়া যায়, তাতেই সোমাব।

### থাদেম পীর বাকাবাবার মাজার

হিমু অন্ত করছে। অন্তু করা দেখে মনটা খারাপ হয়েছে। অনেক ভুলভ্রান্তি। ভান পা আগে ধুবে তারপর বাম পা। সে করেছে উন্টা। তিনবার কলি করার জায়গার সে করেছে চারবার। হাতের কনুই পর্যন্ত অজুর পানি পৌছেছে বলে মনে হয় না। এইসব বরখেলাফ আল্লাহপাক পছন্দ করেন না হিমুকে ধরে ধরে সব শিখাতে হবে। সে ছেলে ভালো, আদব-কায়দা জানে। আমার প্রতি তার আলাদা নজর আছে। রোজা রেখেছি খনেই আমার মোবাইল নিয়ে কাকে যেন বলল, ছজুর রোজা রেখেছেন। ছজুরের জন্যে ইফতার আর খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে

হিমু টেলিফোন ফেরত দিয়ে বলল, হুজুর ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেছি। বিছমিল্লাহ হোটেলের বাবুর্চি কেরামত চাচা নিজে খানা নিয়ে আসবেন।

আমি বললাম, হিমৃ তুমি এমন এক কথা বলেছ যে আল্লাহপাক গোস্বা হয়েছে খাবারের ব্যবস্থা তুমি করে। নাই , খাবারের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক ভূমি উছিলা মাত্র বলো আন্তাগফিঞ্চল্লাহ

হিমু বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বলো, সোবাহানাল্লাছ আলহামদুল্লিল্লাহ, আল্লাহ আক্ষবর সে ভঙি নিয়ে বলগ, সোবাহানাক্সাহ, আলহামদৃদ্ধিক্সাহ, আল্লাহ

আকবর।

আছা এখন যাও কাঞ্চকর্ম করো। সে ঝাটা নিয়ে মাজার পরিষ্কার করতে লাগল। এই ছেলের উপর আমার দিলখোশ হয়েছে, আমি তাকে গোপন কিছ জিনিস শিখিয়ে দিব। যেমন ফজরের নামাজের পর ভিনবার সূরা হাসরের শেষ ভিন আয়াত পড়লে সম্ভুর হাজার ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করবে । বিরটে ব্যাপার :

আমি যে সোয়াবের একটা কাজ করেছি—এটা আমি ছেলেটাকে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঘটনাটা হলো, অনেক বছর আগে আমি ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি একটা বাচ্চা মেন্তে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার দিকে ট্রাক আসছে। মেয়েটা ট্রাক দেখে নাই, আমি মেয়েটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। মেয়েটা বাঁচল, ট্রাকের চাকা চলে গেল আমার পারের উপর দিয়ে । দু<sup>\*</sup>টা পা শেষ অবশ্যি যা হয়েছে আল্লাহপাকের ভুকুমে হয়েছে। ট্রাকচালকের এখানে কোনো দোষ নাই। তার উপর আল্লাহপাকের স্কুক্স হয়েছে ট্রাকের চাকা আমার পায়ের উপর দিয়ে নিতে সে নিয়েছে তার কী দোষ গ

মেয়েটার নাম জন্মনাব। নবী এ করিমের ব্রীর নামে নাম। অনেক দিন মেরেটার জন্যে দোয়া খায়ের করা হয় না। আগে নিয়মিত দোয়া করতাম।

আবার শুক্ল করা প্রয়োজন অন্যের জন্য দোয়া করলেও নেকি পাওয়া যায়। আছর ওয়াক্তে হিমুর পরিচিত এক ভদুলোক এসে উপস্থিত। মাশালাহ অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। সুন্দর চেহারা আল্লাহপাকের নিয়ামত। হযরত ইউসুক্ত আলাহেস সালামের সুন্দর চেহারা ছিল। অন্রলোককে দেখে হিমুর ব্যস্ততা চোৰে পড়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। মানুষকে সম্মান এইভাবে দিতে হয়। যে অন্যকে সন্মান দেয়, আল্লাহপাক তাকে সন্মান দেয়।

হিমু বলল, স্যার এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলেন ?

ভদ্রগোক বললেন, ঠিকানা কীভাবে জোগাড় করেছি এটা জানা কি অত্যাবশ্যক গ

হিমু বলল, জি-না স্যার আপনাকে এত অন্তির লাগছে কেন ? ভদ্রলোক বললেন, দুপুরে কিছুক্দণের জন্য ঘুমিয়েছিলাম। আবারও সেই জিনিস।

ইলেকট্রন হয়ে গেলেন ?

হাাঁ, তবে চার্চ্চ নেগেটিড না হয়ে পজেটিড ছিল। অর্থাৎ আমি হয়েছি পজিট্রন। ভয়াবহ ব্যাপার।

ভয়াবহ কেন চ

পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের এটি ম্যাটার . পজিট্রন ইলেকট্রনের দেখা 🚭 পেলেই এনিহিলেট করবে এখন চারিদিকে ইলেকট্রনের ছডাছডি পজিট্রন হয়ে আমি ভয়ে অস্থির-কথন না ইলেকট্রনের সঙ্গে দেখা হয়া: আমার অবস্থা বৃথতে পেরেছ !

জি স্যার। একে সহজ্ঞ বাংলার বলে বেকায়দা অবস্থা। স্যার কোনো খাওয়াদাওয়া কি করেছেন ? না।

সকালের ব্ল্যাক কফির পর আর কিছু খান নাই ?

মাগরেবের ওয়াজে ইফতার চলে আসবে, তথন গুজুরের সঙ্গে ইফতার वज्रावन ।

হুজুরটা কে १

পীর বাঙ্কাবারা মাজারের প্রধান খাদেম ,

আমি লক্ষ করলাম হিমুর স্যার সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে আমি বললাম, জনাব! আসসালামু আলায়কুম | উনি বললেন, ওয়ালাইকুম जानाम कि**डू** मत्न कन्नदबन मा माकारतत थारमम दिरमदब जाननात काळिए। की ह

পীর বাচ্চাবাবার মাজার রক্ষা করাই আমার কাজ।

মাজার কীভাবে রক্ষা করেন গ

আমি বললাম, আপনি যে-কোনো কারণেই হোক অন্তির হয়ে আছেন আপনার আত্মা কট পাক্ষে। আত্মা শাপ্ত হোক, তখন কথা বলব

ভদুলোক বললেন, আত্থা বলে কিছ

আমি হাসপাম। এই বুশ্ববাক কী বলে ?



ভদ্রলোক চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, আপনি বলুন আত্মা কী <u>?</u> মানুষের শরীরের কোখায় সে থাকে ?

আমি বললাম, ইফভারের পর এই বিষয়ে জনাবের সঙ্গে কথা বলব। হিমু এই ফাঁকে আমার কানে কানে বলগ, হুজুর আপনি বলেছিলেন না আছা গুলায়ে দিবেন। খাওয়ায়ে দেন। উনি বিরাট জ্ঞানী মানুষ। ফিজিজে

পিএইচডি : উনাকে একটা আত্মা খাওয়ায়ে দিতে পারলে লাভ আছে। আমি একটু চিন্তায় পড়পাম। অতিরিক্ত জ্ঞানী মানুষ নানান সমস্যা

করে। কারণ তারা সমস্যায় বাস করে।

किराद যত বই পড়ে তত তাদের মাধায় সমস্যা ঢোকে। এ রকম এক সমস্যাওয়ালা মানুষের সঙ্গে একবার আমার বাহাস হয়েছিল। সে আমাকে বলল, স্তত্ত্ব রোজকেয়ামত কবে হবে ? আমি বললাম, এই জ্ঞান অধু আল্লাহপাকের আছে তবে আছবের ওয়াতে রোজ কেয়ামত হবে।

সে বলল, আছরের ওয়াক্ত তো পথিবীর এক জারগায় একেক সময় হয়। বাংলাদেশে এক সময় আবার আমেরিকায় আরেক সময়, তা হলে রোজকেরামত একেক জারগার একেক সময়ে হবে ៖

প্যাচের প্রশ্ন। আমাকে প্যাচে ফেলা সোজা। আমি বলগাম, বাবা শোনো! রোঞ্জ কেয়ামত হবে আল্লাহপাকের ঠিক করা আছরের ওয়াকে। হিমর স্যার মনে হয় আমাকে পাঁচে ফেলবে। যারা পাঁচের মধ্যে আছে

তারাই অদ্যকে পাঁতে ফেলতে চায়। হে আল্লাহপাক, হে গাফুরুর রাহিম। তুমি মানুষকে পাঁচে থেকে মুক্ত করো . লা ইলাহা ইক্নাক্সান্থ অহদান্থ লা শরিকা লাহ, লাহল মূলকু অ-লাহল হামদ অ হয়া আনা কৃত্রে শাইন কাদির।

হিম তার স্যারকে মাজার দেখাছে। তার স্যার একট পর পর বলছেন, हैरलक्ष्मेन । हैरलक्ष्मेन ब्राभाति। की जानि ना । विभि ना कानाई खाला । কম জানার মধ্যেই মৃক্তি। ছোবাহানাল্লাহ, আলহামদুদিল্লাহ, আল্লাহ আকবর। অনেক কিছুই বই পড়ে শেখা যায় না। যে কোনোদিন মিটি খায় নাই, সে কি কোনো বই পড়ে বুস্বতে পারবে মিষ্টির স্থাদ কী। যে কোনোদিন

লাল রঙ দেখে নাই, বই পড়ে সে কি বুঝবে লাল রঙ কী ?

আমরা আয়োজন করে ইফতার থেতে বসেছি। পাটি ফেলে সবাই বসেছি। ভুজুরকে যুখন চেয়ার থেকে নামানো হলো, বল্ট স্যার তখনই লক্ষ করলেন <del>ছম্বুরের পা নেই , স্যার অবাক হয়ে বললেন, আপনার পা কোথায় ?</del>

ছন্তর বললেন, আল্লাহপাক নিয়ে গেছেন। উনি নির্ধারণ করেছেন আমার পায়ের প্রয়োজন নাই। এই কারণেই নিয়ে গেছেন।

বন্টু স্যার বললেন, আপনার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে তবে দৃশ্ভিন্তাগ্রন্ত হবেন না। আপনার গা আবার গজাবে।

क्रमार की दलरामम, वृक्षरा भावनाथ मा। आयात्र भा व्याचात्र भक्षारा १ স্যার বললেন, নিম্নশ্রেণীর পোকামাকড়দের তেতে যাওয়া নট হওয়া প্রত্যঙ্গ আবার জন্মা। মাকড়সার ঠাাং গজার। টিকটিকির লেজ গজার।

এখন ষ্টেমসেল নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তাতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঙ্গাবে। হুজুর বিড়বিড় করে বললেন, আন্তাগফিরুল্লাহ। বন্ট্য স্যার প্রবন্দ উৎসাহে বলতে লাগলেন-বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাটা হলো এক্সপোনেনশিয়াল। এই ধারায় উনুভির রেখা তরুতে সরলরেখার

মতো থাকে একটা পর্যায়ে রেখায় শোন্ডার অর্থাৎ কাঁধ দেখা যায়, তারপর এই রেখা সরাসরি উঠতে থাকে। বিক্রোরণ যাকে বলে।

হুজুর বললেন, এইসব হাবিজাবি কী বলতেছেন জনাব!

বন্টু স্যার বললেন, এক শ' ভাগ সভিয কথা বলছি। আমরা পয়েন্ট অব সিঙ্গুলারিটির দিকে এগুঞ্ছি পৃথিবীর নানান জায়গায় সিঙ্গুলারিটি সোসাইটি হ**ল্ছে**। এইসৰ সোসাইটি ধারণা করছে, দুই হাজার দৃশ' সনের দিকে আমরা সিবুলারিটির দিকে পৌছে যাব। তখন



আমরা অমরত পেয়ে যাব। আজরাইল বেকার হয়ে যাবে।

হজুর বললেন, জনাব, আপনি কী বলছেন আজরাইল বেকার হয়ে

মানুষ যদি মৃত্যু রোধ করে ফেলে, ভা হলে আঞ্চরাইল তো বেকার হবেই। আজরাইলের তথন কাজ কী ?

হন্তর বললেন, ইফডারির আগে আপনি আর কোনো কথা বলবেন না। আসন আমরা আত্তাহর নামে জিগির করি। সবাই বলেন-আবাচ

সবাই বলতে আমরা তিনজন। হজুর, আমি আর বল্টু স্যার। কেরামত চাচা টিফিন কেরিয়ার ভর্তি ইফতার রেখে চলে পেছেন। বলে পেছেন রাতে আবার আসবেন। ছজুরের নির্দেশে আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি স্যারকে ইফভারের দাওয়াত দিয়েছি। ঠিকানা দিয়েছি। ডিজি স্যার ইংরেজিতে ৰলেছেন, I don't understand what you are cooking, বাংশায় হয়, তুমি কী রাঁধছ বুঝতে পারছি না। তাঁর এই উক্তিতে তিনি ইফডারে সামিল হবেন এমন বোঝা যাচছে না

ইফভারের আয়োজন চমৎকার। বিছমিল্লাহ হোটেলের বিখ্যাত মোরগপোলাও, সঙ্গে বাসির বটিকাবাব। মামের পাঁচ লিটার ব্যেতলে এক বোতদ ষোরহানি।

মাগরেবের আজান হয়েছে। ছঞ্জর আজানের দোয়া পাঠ করেছেন আমরা ইঞ্চতার করু করেছি। হজুর বললেন, যারা রোজা না তারাও যদি কখনো অতি ভৃত্তিসহকারে খাদ্য খায়, তা হলে এক রোজার সোয়াব পায়।

বন্ট স্যার বললেন, তা হলে রোজা রাখার প্রয়োজন কী ? তপ্তি করে ভালো ভালো খাবার খেলেই হয়।

ছজুর বললেন, যত ভালো খাদ্যই হোক আল্লাহর হুকুম ছাড়া তপ্তি হবে না। একবার রসুন ওকনা মরিচের বাটা দিয়ে গ্রম ভাত খেয়েছিলাম, এত তঞ্জি কোনোদিন পাই নাই।

আমার মনে হয় রেজা না রেখেও আজ সবাই রোজার তৃত্তি পেয়েছে। বন্ট স্যার বললেন, অসাধারণ। তেহারির রেসিপি নিয়ে যাব। রেসিপিতে কাজ হবে না, রান্নার প্রসিডিউর ডিডিও করে নিয়ে যেতে হবে। যেসব স্পাইস এই রান্নার ব্যবহার হয়, সেসব আমেরিকায় পাওয়া যায় কি দা কে জানে! পাওয়া না গেলে বস্তাভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে। ৩४ একটা জিনিস মিস করছি—এক বোডল রেভ ওয়াইন

হন্তুর আমাকে বললেন, তোমার স্যার কিসের কথা বলছেন ? আমি বললাম, রেড ওয়াইনের কথা বলছেন।

श्चिमित्रधा की १

আন্তাগফিঐন্যাছ: ইফডারের সময় এই খনলাম: হে আক্রাহপাক, ভূমি এই বান্দার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো। আমিন

বন্টু স্যান্ত খাওয়ার পর নিমগাছের নিচে পাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিরে পদ্ধলেন : ঘুমের মধ্যে ইপেবট্রন বা প্রোটন হয়ে গেলেন কি না ভা বোঝা গেল না। ভার যে ভত্তির হুম হলে এটা বোঝা যালে। হুমের সময় চোখের পাড়া যদি ক্রুত কাঁপে, তা হলে বুঝতে হবে ঘুম গাঢ় হচ্ছে। চোখের পান্তার দ্রুত কম্পনকে বলে, Rapid Eye Movement (REM). স্যারের REM হলে।

ছজুর বদলেন, হিমু। তোমার স্যারের পায়ের কাছে একটা মশার কয়েল জ্বালায়ে লেও। উনারে মলায় কাটতেছে মানুষের সেবা করার মধ্যে নেকি আছে।

আমি বললাম, হুজুর। মশার কি আত্মা

আছে ?

হ্জুর বললেন, মন সিয়া কোরান যজিদ পাঠ করো নাই, এই কারণে বো**কা**র মতো প্রশু করণা। কোরান মজিদে আল্লাহপাক বলেছেন, 'আস্বা হলো আমার

मेर्च अध्यादकात



**ছ্**কুম' তাঁর <del>ত্</del>কুম মানুদের উপর ফেমন আছে, মশামাছির উপরও আছে। আমি বললাম, মশার কয়েল জ্বালানো তো তা হলে ঠিক হবে না মশার আত্মাকে কট দেওয়া হবে

ছকুর বলদেন, গ্যাচের প্রশ্ন করবা না আক্লাহপাঞ্চ প্যাচ পছন্দ করেন না। উনার দুনিরায় কোনো পাঁাচ নাই পাঁাচ হদি থাকত হঠাৎ দেখত। আমগাছে কাঁঠাল ফলে আছে বর্ষাকালে বৃটি নাই, শীতকালে বৃটি খড় তুলান। নদীর মিঠা পানি হঠাৎ হয়ে যেত লোনা। আবার সাগরের পানি इस यक मिठा अ तकम कि इस ह

জামি বন্টু স্যারের পারের কাছে মশার করেল জ্বালালাম তার মাথার নিচে বালিশ ছিল না, একটা বালিশ দিয়ে দিলাম প্রভার বললেম, ভোমার যদি বিভি-সিগারেট থেতে ইচ্ছা হয়, আমার দিকে পিছন কিরে খেয়ে ফেলবা নেশাক্রাতীয় খাদা খাওয়া

ঠিক না খাওয়ার পর পর বপনা, আন্তাগফিব্রুল্লাহ , এতে দোধ কাটা যাবে জি আক্ষা স্থলুর। তকরিয়া।

আমার মোবাইপটা তোমারে দিয়া দিপাম প্রায়ই এই নম্বরে ভোমারে চায় আমার টেলিফোন করার ইচ্ছা নাই , আল্লাহপাকের মোবাইল নাগার कि सार्तः ह

জি-না হলর

উদার মোবাইল নাম্বার হলো ২৪৪৩৪ বলেন কী গ



এই নাম্বারে মোবাইগ দিলেই উনারে পাধরা যায় ২ হলো ফজরের দুই ফরজ ন্মাজ, ৪ হলো জোহরের চাইর রাকাত ফরজ নামাজ, আরেক ৪ হলো আসরের চার রাকাত, তিন হলো মাগরেবের তিন 🙉 রাকাত আর এশার চার রাকাতের চার। এখন পরিকার হয়েছে গ

রদসংখ্যা ২০১১

069

জি হজুব। প্রতিদিন একবার উনারে মোবাইল করবা। দেখবা সব ঠিক। দুরুরের কাছ থেকে উপহার হিসাবে মোবাইল হাতে নেওয়ামাত্র রিং হতে লাপল।

আমি হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে তৃত্রি বলল, হিমু। আমি বললাম, গলা চিনে কেলেছ ?

ভুতুরি বলল, চিনেছি। এই মুহুর্তে আপনি কী করছেন ? তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

তোমার গলে কথা বলাহ। সেটা বুকতে পারছি। কথা বলার আগে কী করছিলেন ?

স্যারের মাধার নিচে বালিশ দিদাম। বালিশ ছাড়া খুমাচ্ছিলেন তো। স্যার মানে কি পদার্থবিদ্যার পিএইচডি ।

ঁ ইয়া উনি মাজারে ঘুমান্দেন ?

-

নবয়

**Sep** 

स्रो अलि

हेशनाम

আপনাদের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্যার কি সভিটই মাজারে ঘুমান্দেন ?

এসে দেখে যাও রাতে আসব না : সন্ধ্যার পর আমি ঘর থেকে বের হই না । ভোরবেলা

আসব ততক্ষণ কি স্যার থাকবেন ? থাবার কথা . আমি আপনাকে বিশেষ একটা কারণে টে**লিকো**ন করেছি। আমার

জন্য ছোট একটা কান্ত করে দিতে পা**রবেন** ?

পারব, কী কাজ ?

আপনি তো অনুমান করে অনেক কিছু বলতে পারেন। অনুমান করন্দ।

আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাল্ছি। জিনিসটার প্রথম অক্ষর 'বি'।

বিচালি চাঞ্ছ ? বিচালি দিয়ে কী করবে ?

বিচালি আবার কী ?

ধানের খড়। গরু যেটা খার

আপনি ইচ্ছা করে আমার সঙ্গে রসিকতা **করছেন। আমি** বিষ চাচ্ছি। বিষ। Poison.

কী করবে ৷ খাবে ৷

না আমার স্যারকে খাওয়াব। পটাসিয়াম সায়া**নাইড জোপা**ড় **করে** দিতে পারবেন ?

কো**থায় পা**ওয়া যায় ?

কেমি**ট্রি ল্যা**বরেটরিতে পাবেন।

বাজারে যে সথ বিষ পাওয়া যায় তা দিয়ে হবে না ৷ ইদুর মারা বিষ, ধানের পোকার বিষ

না এইসৰ বিষের স্বাদ ভরান্ধর ভিক্তা। মুখে দেওরামাত্র ফেলে দেবে। সায়ানাইডের স্বাদ মিটি। আমি বইয়ে পড়েছি। তারচেয়ে বড় কথা, সায়ানাইড বেয়ে মারা গেলে কারও ধরার সাধা নেই বিষ বেরো মারা গেছে। ভোমার কডটুকু লাগবে।

অ্র হলেই চলবে। মনে করুন দুই গ্রাম। দুটা গ্লাসে শরবতের সঙ্গে

ী মিশিয়ে দুজনকে দেব। জহির স্যার আর ডার বন্ধু পরিমল।

ত বাওয়াবে কোথায় । খাওয়ানোর পর তোমাকে দ্রুত পালিয়ে যেতে

ত হবে।

আপনাদের মাজারে কি থাওয়ানো বার ? কেন যাবে না ? মাজারের তবারকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেব। খেয়ে চিৎ হয়ে পত্তে থাকবে



তুমি যদি সিরিয়াস হও তা হলে আমি সিরিয়াস। তোমাকে মোটেই সিরিয়াস মনে হল্ছে না।

অমি যে গিরিয়াস তার প্রমাণ দেই ? সায়ানাইড আমি জোগাড় করেছি। আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সায়ানাইড জোগাড় করতে

কান্ত ভো তুমি অনেক দূর গুছিয়ে রেখেছ : তুমি সায়ানাইত দিয়ে যাও আর দুই কাপপ্রিটকে পাঠিয়ে দিয়ো .

আপনি এখনো ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি। সরি, আপনাকে বিরক্ত কলোয়।

ততরি লাইন কেটে দিল।

#### ভুতুরি

আমি সায়ানাইড কোথায় পাব p মিখ্যা করে বলেছি সায়ানাইড আছে। হিমৃ বেমন মিখ্যা বলছে, আমিও বলছি। সে কথায় কথায় ফাজলামি করে। আমিও কি ডাই করছি p

তলেছি প্রেমিক-প্রেমিকার একে তালের তালে নিজের মধ্যে ধারত কারতে চার, খাতে ভারা আবক কারাকারি তালেকে পারে । বিশ্ব আমার কোনো প্রেমিক নয়। ভার বভাব কেদ আমি নিজের মধ্যে নিয়ে দেব : তারে। এই ঘটনা ঘটছে। আমি ইয়াকুর মতো কিছু কথাবার্ত কারতে কত তারে। উন্নাহরক কেই। আমি মাজেদা বাগার বাড়িতে গিয়েছি। ইটেক্টারেরের কান্ধ তারু কারব এই দিয়ে কথা কাল্য, প্রতিয়েক্ট করন। বালায় ফুকে দেশি ক্রম্পত্নের বুলি ক্রারী বালার কাল্যের কাল্য কাল্য কাল্যক কাল্য

বামী এক পর্যায়ে চোখ লাল করে আঙুল উচিয়ে স্ত্রীকে বললেন, এই মূহর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।

ন্ত্রী গলা স্বামীর চেয়েও ভিনগুণ উচিয়ে বললেন, ভূমি বের হয়ে যাও। এই অ্যাপার্টমেন্ট আমার।

কী ? তোমার ? অবশ্যই আমার।

অথশ্যহ আশাস। আক্ষা তাই গ

ভাই করবে না। বের হয়ে যেতে বলছি, বের হয়ে যাও

এটা তোমার শেষ কথা । হাঁা, শেষ কথা। Go to hell

Go to hell!—বাকাটি এই মহিলা স্বামীর কাছ থেকে শিখেছেন। গ্রয়োগ করে মনে হলো ধুব আদন্দ গেলেন। আমার দিকে ভাকিয়ে বিজ্ঞয়ীর ভঙ্গিতে হাসলেন। স্বামী বললেন, OK যাজিং। আর ফিরব না।

ন্ত্ৰী বপলেন, ভূলেও উন্তর্গর অ্যাপার্টমেন্টে যাবে না। ঐটাও আমার স্বামী বেচারা দরজার দিকে যাজেন তখন আমি বললাম, খালি পায়ে যাবেন না। স্যাভেল বা জ্বতা পরে যান।

উনি ধমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। আমি তখন অবিকল হিমু যেভাবে বলত সেই ভাবে বললাম, খালি পায়ে বের হলে আপনার পান্তে হাভ দেগে যেতে পারে।

তিনি উদ্ধার বেগে খালি পায়ে বের হয়ে গোলেন . মাজেনা খালা বললেন, তুতুরি, অগলা-কলম নিয়ে বাংনা। আমানে বোঝাও ভুমি কী কী কাজ করবে। তার তাবতলি যেন কিছুই হয় নি। সব স্বাতাবিক। তিনি আনন্দিত গলার বললেন, হিছুর জল্য একটা খর রাখাবে। ও যখন ইঞ্ছে তখন এখানে থাকবে। হিছুব হরের এই

**राव श्नुम** ,

খালু সাহেবের পছ্নের রঙ কী ।
মাজেদা থালা চোখ-মুখ শত করে
বললেন, তার ঘর এমন করে বানারে ফেন
আলো-হাওয়ার বংশ না ঢুকে। চিপা
বাধকম রাখবে। বাধকম এমনভাবে

বানাবে যেন বাধক্রমে সামান্য পানি জমলেই সেই পানি চুইরে লোকটার ঘরে ঢুকে যায়। পারবে না ?

অবশ্যই পারব। আপনি চাইলে রান্নাঘর এমন ডিজাইন করব খেন রান্নাম্বরের ধোঁয়াও উদার মরে ঢোকে। কাশতে কাশতে জীবন যাবে।

ভালো তো খুব ভালো। চা খাবে । আসো চা খাই।

আমি চা খেয়ে চলে গেলাম জহির স্যারের কোঠিং সেন্টারে। অতি দুষ্ট এই মানুষ্টার মিষ্টি মিষ্টি কথা তনে আমার রক্তে আতন ধরে যায় আতন ধরার এই ব্যাপারটা আমি পছন করি।

জহির স্যারের কাছে আজ আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে যাছি। তার সঙ্গে হিমুর মতো কিছুক্ষণ কথা বলে তাকে বিশ্রান্ত করব জহির স্যারকে কী বলৰ ভাও আমি গুছিয়ে রেখেছি তবে গুছিয়ে রাখা কথা সব সময় देश हर मा . धक कथा (धर्क जमा कथा हरन जारून , रमथा राक की हर । অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জহির স্যার আমাকে দেখে খুশি খুশি গদায় বদদেন, তোমার জন্য অসম্ভব ভালো খবর আছে।

আমি বললাম, কী খবর সারে গ

থামের পুকুরের মানুষের মূখের মতো দেখতে মাছটা স্বাই ভেবেছে মারা গেছে। দেখা যেত না গতকাল দেখা গেছে।

বলেন কী

এই উইকএতে বাবে : এরপর আমি ধুবই বান্ত হয়ে পড়ব কোচিং সেন্টারে টেক্ট পরীক্ষা তরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে ?

অবশ্যই ঠিক আছে আপনার বন্ধু যাবেন না 🕈 পরিমল সাহেব। বলে দেখব। যেতেও পারে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় রওনা হব

তোমাকে কোখেকে তুলব 🕫 পীর বাক্যাবারার মাজার থেকে তুলে নেবেন। আমি ওইখানে রেডি হয়ে থাকব।

পীর বাচ্চাবাবার মাজার মানে 🕈

আয়ার পরিচিত একজন ওই মাজারের অ্যাসিসটেন্ট থাদেম তার নাম হিমু ঢাকা শহরের সবচেয়ে গ্রম মাজার .

মাজারের আবার ঠাভা-গরম কী 🕫

ঠান্ডা-গরম আছে স্যার। হার্ভার্তের ফিজিল্প-এর একজন পিএইচডি সোদারগাঁ হোটেলের চার শ' সাত নাম্বার ক্রমে উঠেছিলেন কী মনে করে একদিন মাজার দেখতে গিয়েছিলেন, ভারপর আটকা পড়লেন

আটকা পড়লেন মানে কী গ

এখন তিনি মাজারে থাকেন। মাজারেই ঘুমান। এশার নামাজের পর ছজুরের সঙ্গে জিগির করেন

আাবসার্ড কথাবার্তা বলছ।

অনেক বড় বড় পোকজন সেখানে যান, মন্ত্রী-মিনিন্টারেরা গোপনে যান, গোপনে চলে আসেন। বৃহস্পতিবারে আপনি ছো আমাকে ছলতে যাক্ষেন, নিজেই দেখবেন।

তুমি কি নিয়মিত মাজারে যাও গ

**ঞ্জি-না স্যার** আমার মাজারভক্তি নাই। এই মাজারের ডিজাইন করার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে অল্প জারগা তো, ডিজাইন করতে গিয়ে

সমস্যায় পড়েছি। আমি ঠিক করেছি উপরের দিকে উঠে যাব। স্পাইরেল ডিজাইন হবে। ফিবোনাচ্চি রাশিমালা ব্যবহার করব। কয়েক কোটি টাকার প্রজের ।

কোটি টাকা কে দিছে ?

উদার নাম গোপন। কাউকে জানাতে

চাচ্ছেন না।

wrong

জহির স্যারকে খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম , এখন কী করব বুঝতে পারছি না।

হিমুর মতো হাঁটব : আমার সমস্যা কী হয়েছে বুঝতে পারছি না মাঞ্চারের একটা ডিজাইন সভি্য সভি্য আমার মাধায় এসেছে। থিবোনান্ধি সিরিজের চিস্তাটাও আছে। ১-১-২-৩-৫-৮... প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটি

সংখ্যার যোগফল। পুরো ট্রাকচার হবে কংক্রিটের উপরটা হবে ফাঁকা রোদ আসবে বৃষ্টি আসবে। ব্রীকচারের রঙ হবে হলুদ।

আব্দা আমার মাথায় হলুদ যুরছে কেন ? আজ যে শাড়িটা পরেছি, তার রঙও হলুদ , ইঙ্গা করে হলুদ পরি নি হাতে উঠেছে পরে ফেলেছি। কোনো মানে হয় ? Something is wrong, Something is very

বন্টু স্যার পীর বান্ধাবারার মাজারে পড়ে আছেন ঝামেলামুক্ত মানুষকে যেমন দেখায় তাঁকে সেরকম দেখাছে এখানে তিনি ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন বা পজিট্রন হচ্ছেন না । তাঁকে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে না , রাতে শান্তিমর মুম হচ্ছে। মাঝে মাঝে তাঁকে মাথা দুলিয়ে London breeze is falling down' বলতে দেখা যাছে। বান্ধাদের এই রাইম কেন তাঁর মাধায় ঢুকেছে তা বোঝা থালে মা। তবে ছজুর খুশি। ছজুরের ধারণা বন্টু স্যার জিগিরের মধ্যে আছেন। মাজারে তাঁর গোসগের সমস্যা ছিল, আমি তাঁকে 'গোসলের সুবাবন্ধা আছে।...মহিলা নিষেধ' লেখা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গোসল করিয়ে এনেছি গোসল করে তিনি মোটামুটি তুপ্ত তাঁকে দুই বালতি পানি দেওয়া হয়েছিল : এক বালতি গরম পানি, এক বালতি ঠান্ডা। একটা মিনিপ্যাক শ্যাম্পু এবং এক টুকরা সাবান।

গোসলখানা থেকে বের হয়ে তিনি মুগ্ধ গলায় বলেছেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। টার্কিশ বাথের কাইলে প্লানের ব্যবস্থা করছে। পথেঘাটে যারা চলাক্ষের। করে তাদের স্লানের প্রয়োজন। এরা এই প্রয়োজন মেটাঙ্গে। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ দ্রুত মধ্য-আয়ের দেশ হয়ে

বাদরের দোকান দেখেও বন্ট্ স্যার অভিভূত হলেন। চোখ বড় বড় करत वनरनम, वामरतत रमाकाम मा-कि १

আমি বললাম, স্যার বাঁদরের দোকান বলেই মনে হয়, তবে এরা বাঁদর বিক্রি করে মা।

বাঁদর বিক্রি করে না তা হলে এতগুলো বাঁদর নিয়ে দোকান সাজিয়েছে কেন ১

জানি না স্যার

জানবে না 🛽 জানার ইচ্ছা কেন হবে না 🕫 কৌতুহকের অভাব মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মৃত্যু। গ্যালিলিও যদি কৌতৃহলী হয়ে আকাশের দিকে দুরবিন তাক না করতেন তা হলে আমরা এক <sup>স</sup>' বছর পিছিয়ে থাকভাম।

আমি বললাম, বাঁদরের বিষয়ে অনুসন্ধান না করণে আমরা কতদিন পিছাব ৮ স্যার আহার প্রশ্লের জবাব না দিয়ে নিজেই অনুসন্ধানে গেলেন। যা

জানা গেল তা হলো এরা হলে 'ট্রেনিং বান্দর' ওস্তাদ এদের ট্রেনিং দেন ট্রেনিং-এর শেষে যারা বাঁদর নিয়ে খেলা

দেখার, ভারা কিলে নিয়ে যার। তখন দাম জোড়া দশ হাজার টাকা , সিঙ্গেল বিক্রি হয় 💆 না। ট্রেনিং-এর খরচ আলাদা

কট্ট স্যার আমার দিকে তাকিয়ে *ত* বললেন, দশ হাজার টাকায় দটা টেইনড মাংকি পাওয়া যাছে। প্রাইস আমার কাছে

দীঘল শক্ত চলের বাঁধনে ধরে রাখন প্রিয়জনবে

রিজনেবল মনে হচ্ছে। পার পিস পঞ্চাশ ভলারের সামান্য বেশি পড়ন্তে। আমি বলগাম, কিনবেন নাকি স্যার ং

এখনো বঝতে পারছি না। আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেণ্ডিং মনে হচ্ছে। ট্রেনিং-এর পর এরা কী কী খেলা দেখাবে ?

দোকানের মালিক ডক্ষক-চোখা বলল, তিন আইটেমের খেলা পাবেন। স্বামী-প্রীর স্বতরবাড়ি যাত্রা, স্বামী-প্রীর ঝগড়া, স্বামী-প্রীর মিল মহক্তত। তিনটাই হিট আইটেম .

স্যার চকচকে চোখে বললেন, ইন্টারেন্ডিং। আমেরিকায় ট্রেইনড পশুপাখির অসম্ভব কদর। হলিউডে ট্রেইনড পশুপাথির একটা শো দেখে মুদ্ধ হয়েছিলাম। আমরাও যে পিছিয়ে নেই এটা জেনে আনন্দ পাঞ্চি।

দোকানি বলল, স্যার নিয়া যান। খেলা দেখায়ে দৈনিক তিন-চার প' টাকা আয় করতে পারবেন।

স্যার আমার দিকে সমর্থনের আশায় তাকান্দেন অতি মেধাবীরা তারছেঁড়া মানুষ হয়। দুই বাঁদর নিয়ে উনি কী করবেন কিছুই ভাবছেন না। এই মুহুর্তে তার বিষয়টা মনে ধরেছে। তারছেঁড়া মানুষের জন্য মুহুর্তের

বাসনার মূল্য অসীম আমি বললাম, এখনই কিনে ফেলতে হবে তা-না স্যার, আপনি চিন্তাভাবনা করন। এদের রাখাও তো সমস্যা। ফাইভ ক্টার হোটেল নিক্তয় বাঁদৰ ৰাখতে দিতে না

দোকানি উদাস গলায় বলল, কার্ড নিয়া যান। চিন্তাভাবনা করেন। যদি মনে করেন কিনবেন মোবাইল করবেন। মাল ডেলিভারি দিয়া আসব। দায় নিয়া মূলামূলি চলবে না

স্যারকে নিয়ে ফিরছি । তাঁর হাতে বাঁদরের দোকানের ভিঞ্জিটিং কার্ভ। স্যারের চেহারা একট মলিন খানি ভাঙানো তেলের দোকানে এসে আবার তাঁর চোথ উচ্ছল হলো। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, স্বাই বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে কেন গ

আমি ব্যাখ্যা করলাম

(ell

স্যার বললেন, এই আধুনিক প্রযুক্তির যগে মেশিনে তেল না ভাঙিয়ে ঘোড়া দিয়ে কেন ভাঙাঙ্গে 🕫

আমি বললাম, ঘোডাদের মথের দিকে তাকিয়েই এটা করা হচ্ছে . ঘোড়াদের এখন কোনো কাজ নেই। এরা বেকার কেউ ঘোড়ায় চড়ে श्रंकद्रवाकि यात्र मा व्याकात शिर्ट हरक यूक्ष कतात दिख्याका केटि शिर्ट । এই কারণেই এদের আমরা ঘানিতে লাগিয়ে ঘোরাছি

স্যার বদলেন, ভেরি স্যাড।

তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আটকে যাচ্ছেন তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না। ঘানির দোকানের সামনেও তিনি আটকে গেলেন। আমি বললাম, স্যার এক ছটাক খাঁটি সরিষার তেল কি আপনার জন্য কিনব গ স্যার বললেন, এক ছটাক তেল দিয়ে আমি কী করব ?

বাংলাদেশে খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমানোর সিক্টেম আছে

স্যার। ঘুম খুব ভালো হয়। নাকের এয়ার প্যানেজ ক্লিয়ার থাকে। সরিষার ঝাঝও হয়তো কাজ

करचे । স্যার বললেন, ইন্টারেন্টিং

আমি তাঁর জন্য এক ছটাক তেল কিনে মাজারে ফিরে এলাম। তার দু'ঘন্টা পর আমাদের সঙ্গে খালু সাহেব যুক্ত হলেন। মাজেদা খালার তাড়া খেয়ে তিনি কিছুটা বিপর্যন্ত। আমাকে বললেন, হিম। বেঁতে থাকার বিষয়ে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। তোমার মাজেদা খালা আমাকে আমি বললাম, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেয়েছেন ?

খাল ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলাম এটা ইম্পরটেন্ট, নাকি তোমার খালা যে বলল, গো ট হেল সেটা ইম্পরটেন্ট ? থালার কথাই ইম্পরটেন্ট

আমি ঠিক করেছি আত্মীয়ম্বজন বন্ধবান্ধৰ কারও বাডিতে গিয়ে উঠব না। কারও করুণা ভিক্ষা করব না। পথেঘাটে থাকব।

সোনারগাঁ হোটেলের একটা রুম আমাদের নেওয়া আছে কুমটা ভক্টর চৌধুরী আখলাকর রহমান ওরকে বন্ট স্যারের। সেখানে উঠবেন ? ক্লম খালি আছে।

সে গেছে কোথায় ?

ওই বে কোনায় মশারি খাটিয়ে ঘুমাজ্জেন তাঁর নাকে দু'ফোঁটা খাটি সরিধার তেল দেওয়া হয়েছে। নেসাল প্যাসেজ ক্রিয়ার থাকায় ভালো ঘম

সে এখানে বাস করে নাকি ?

জি। হোটেলে ঘমালেই তিনি ইলেকটন-প্রোটন হয়ে যাচ্ছেন এইজনো এখানে থাকেন।

খাল মশারি তলে উকি দিয়ে বললেন, আসলেই তো সেং মাথা পরো মনে হয় কলাপস করেছে তার ভাই নাটের মতো অবস্তা নাট লালমাটিয়া কলেজে জিওগ্ৰাফি পড়াত। হঠাৎ একদিন বলে কী, কাক হলো মানবসভাতার মাপকাঠি। কাকের সংখ্যা গোনা দরকার

তারপর উদি কি কাক গোলা শুরু করলেন গ

বাকি খবর রাখি না। আমার রাখার প্রয়োজন কী 🕫 তার নিজের ভাই বন্ট কোনো খবর রাখে : সে তো নাকে সরিয়ার তেল দিয়ে যমাজে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এত বড় প্রফেসরশিপ ছেড়ে চলে এসেছে এখন এক মাজারের চিপায় ভয়ে আছে। পদ্ধার পাড়ে তালের বিশাল দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ি খাঁ-খা করছে দুই ভাইয়ের কেউই নেই। একজন মাজারে তরে আছে আরেকজন কাকওমারি করছে, দুজনকেই থাপড়ানো সরকার।

ছজুর মনে হয় আমাদের কথাবার্তা গুনছিলেন , তিনি খালু সাহেবের দিকে তাকিরে বললেন, জনাব আপনার মন মিজাজ মনে হয় অত্যাধিক

খালু সাহেব জবাব দিলেন না তুকুর বললেন, একমনে জিগির করেন, মন শাস্ত্র হবে

কী করব গ

জিগির। আপনার কানে কানে আল্লাহপাকের একটা জাতনাম বলে দিব। দমে দমে জিগির করবেন প্রতি দমের স্কন্য লোয়াব পাবেন।

খালু সাহেব বললেন, কুঁপিড!

স্থজুর বললেন, অত্যাধিক খাটি কথা বলেছেন। আমি মুর্খ , ইহা সত্য। আমি একা না আমরা সবাই মূর্খ। তথু আল্লাহপাক জ্ঞানী উনার এক নাম আল আলীয় এর কর্থ মহাজ্ঞানী। এই নাম জালালী গুণ সম্পন্ন। উনার আরেক নাম আঙ্গ মূহছিউ এর অর্থ সর্বজ্ঞানী। এই নামও জালালী। উনার किছू नाम आरह कामानी, त्यमन आत तायवाक अत वर्ष महान जनुमाठा

খালু সাহেব একবার আমার দিকে তাকাঞ্ছেন আরেকবার ভঞরের দিকে তাকাজেন। মাথায় জট পাকানো অবস্থায় খালু এসেছেন। সময় यजरे वाल्ह करें ना थुल जाइन शक्तिय वाल्ह।

বল্টু স্যারের সঙ্গে খালু সাহেবের দীর্ঘ বৈঠক হলো। খালু এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন, বন্ট স্যার খনে গেলেন

খালু সাহেব বললেন, ভোমাদের 'জীনে' কিছু সমস্যা আছে। তোমার এক ভাই কাক গুনে বেড়াচ্ছে আগ্ন তুমি মাজারে

বলেছে, Go to hell प्रमगःখ्या २०১১

নাট-কে খুঁজে বের করো, নাট বন্টু

একসলে থাকো। হজুন খালু সাহেবের দিকে ভাকিয়ে বললেন, আগনি উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। উনি মাসক অবস্তায় 📈

খালু সাহেব বললেন, মাসুক অবস্থাটা 🕹



জরে খুমান্দ। ঋনলাম নাকে সহিষার তেলও দিয়েছ।

স্যার বললেন, এক কোঁটা করে দিয়েছি। এতে সুনিদ্রা হয়েছে।

আমি জানতাম না যে, তুমি প্রফেসরশিপ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ। करमकिम जाएं। कारमहि। ठाकति हाफात कातगणा की १ স্যার বললেন, ক্রিং-এন সমস্যা

খালু সাহেব বললেন, ব্রিং-এর সমস্যা মানে কী ?

এই জগৎ শেষটায় থেমেছে String থিওনিতে এই থিওৱি বলছে, মহাবিশ্বে যা আছে সবই কম্পন। ক্রিংরের মতো কম্পন।

কম্প্র ৮

জি কম্পন। সূপার ফ্রিং থিওরিটা কি ব্যাখ্যা করব : পাঁচ ডাইমেনশ্ন, একট জটিল মনে হতে পারে .

আমি, আপনি, চন্দ্ৰ, সূৰ্য সবই কম্পনের প্রকাশ।



ক্রিসের প্রকাশ १

মেয়েকে বিয়ে করো যার মাথা ঠিক আছে বুঝেছ ?

তাকে নিয়ে তোমার গ্রামের বাড়িতে সংসার পাতো।

ক্ষণদের।

कि ।

জি আন্দা .

ছজুর বললেন, আল্লাহর পথে যে দেওয়ানা হয় সে মাসুক . যেমন नारेनी यखन्

খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন, আমি তো যতদূর জানি মজনু লাইলীর প্রেমে দেওয়ানা হয়েছিল।

হজুর বললেন, মূলে আল্লাহপাকের প্রেমে মাসুক। মাজারে কিছুদিন থাকেন। জিগির করেন বা না-করেন আপনার মধ্যেও মাসুকভাব হবে।

খালু সাহেব গো**ল** গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁকে থানিকটা উদদ্রান্ত দেখাক্ষে তাঁর স্ট্রিংয়ের কম্পন বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় বন্টু স্যার শান্ত। খালু সাহেবকে গোসল করিয়ে আনব কি না বুঝতে পারছি না রেটুরেট থেকে সিঙ্গেল শাম্পু দিয়ে গোসল করে আনানোর ফল তভ হতে পারে। ফেরার পথে বাঁদরের খেলা দেখিয়ে আনা যেতে পারে। বাঁদর দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ভাগো

খালু সাহেব বন্ট স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথা থেকে Physics দূর করে দাও। অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। ভিরেকশন চেঞ্জ করো। Physics যদি হয় উত্তর তা হলে চলে যাও দক্ষিণে পদার্থবিদ্যার 'অপঞ্চিট' কী হবে ?

<del>বল্টু</del> স্যার বললেন, ভূত-প্রেত হতে পারে।

খালু সাহেব বললেন, ভূত-প্রেভ খারাপ কী 🤋 ওই নিয়ে চিন্তা করো। প্রয়োজনে বই লিখে কেলো। ফিজিল্পের উপর তোমার লেখা কী বই নাকি আছে ? New York Times-এর Best Seller। নাম কি বইটার ?

ফিজিলের বই না। ম্যাথমেটিক্স---The Book of Infinity.

আমি বললাম, 'বাংলার ভূড' এই নামে স্যারের একটা বই লেখার পরিকল্পনা আছে। গবেষণাধর্মী বই। ভূতদের পরিচিডি থারুবে , তাদের কৰ্মকাও থাকবে।

খালু সাহেব অব্যক হয়ে বললেন, সত্যি কি এরকম কিছু লিখছ নাকি ? বল্টু স্যার বললেন, ট্র্যাক বদলের জন্যে লেখা থেতে পারে। কিছু একটা নিয়ে বান্ত থাকা

খালু সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন চ্ছুর তথন বললেন, সব সমস্যার সমাধান জিণির। দমে দমে সোয়াব।

আল বৃহস্পতিবার। আবহাওয়া ব্যাঙ্গদের জন্যে উত্তম। সকাল থেকে বৃটি হতে । বল্ট স্যারকে A4 সাইজের কাগন্ত কিনে দিয়েছি, তিনি 'বাংলার ভূত' গ্রন্থ লেখা তরু করেছেন। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। অনুবাদ করে বাংলা একাডেমীতে জমা দেওয়া হবে। মূল ইংরেজিটি Penguin-ওয়ালাদের গছানোর চেষ্টা করা হবে।

বাংপার ভতের গুরুটা এ রকম---

"Because the ghosts are not there" might be reason enough to write a book about ghosts But fortunately, there are better reasons than that

Ghosts in its various guises, has been a subject of endyring faciantion for mi lennia..

বই দেখা তব্ধ হয়েছে এই সুসংবাদটা বাংপা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি মনে হয় খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

আপনি হিমু ৷ সেই হিমু যে অসময়ে টেশিফোন করে আমাকে বিরক্ত করে ?

জি স্যার। একটা সুসংবাদ দেওবার

জন্যে টেলিফোন করেছি বই দেখা তরু হয়ে গেছে স্যার।

কী বই লেখা ভক্ত হয়েছে ?

'বাংলার ভূত' নামের বইটা : ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে, আপনাদের কট করে বাংলায় অনুবাদ করে নিতে হবে।

ডিজি সাহেব দীর্ঘ নিঃস্থাস ফেললেন। আমি বললাম, ইংরেজি ভার্সানটা আমরা পেঙ্গুইন থেকে বের করতে চাচ্ছি স্যার, ওদের কোনো নাম্বার কি আপনার কাছে আছে ?

महि, ना

বইটার ইংরেজি ভার্সান যদি পড়তে চান চলে আসবেন আমার ঠিকানাটা কি দেব হ

ভিজি সাহেব কঠিন গলায় বদলেন, হাা ঠিকালা লাগবে। আমি আসব। আমি অবশ্যই আসব। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

খালু সাহেব রাগকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলেন অনেকবার বেল টেপার পরও মাজেদা খালা দরজা খুলেন নি। দরজার ফাঁক দিয়ে বলগেন, Go to hell.

খালু সাহেব মিনমিন করে বলগেন, যা হওয়ার হয়েছে। বাদ দাও। আমি নিজের বিছানা ছাড়া সারা রাত এক মাজারে না ঘুমিয়ে বসে ছিলাম।

মাজেদা খালা বললেন, খনে খুশি হয়েছি . এখন আবার মাজারে চলে যাও। আমি তৃত্রিকে দিয়ে বাড়িঘর ভাগ্নের করে ঠিক করব, তর্থন এসো বিবেচনা করব।

খালু সাহেব ফিরে এসেছেন। নিমগাছের নিতে বসে আছেন। তাঁর চেহারায় তীব্র বৈরাগ্য প্রকাশিত হ**য়েছে। যে-কোনো মূহুর্তে** নিমণাছ ছেড়ে হাঁটা শুরু করতে পারেন।

হুজুর আনন্দে আছেন। তাঁর মাধার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। বন্টু স্যার সিলিং ফ্যান কিনে দিয়েছেন। **ছজুর আমা**কে ডেকে কানে কানে বলেছেন, তোমার এই স্যার মাসুক আদমি , উদার জন্যে খাসদিলে দোয়া করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় জ্বিন দিয়ে দোয়া করালে। আগামী শনিবার বাদ এশা জ্বিনের মাধ্যমে দোয়া করাব।

আমি বললাম, ইনশাক্সাহ।

তোমার খালুকে বলো আমি একটা তাবিল্ল লিখে দিব। এই তাবিল্ল গলায় পরে স্ত্রী বা হাকিমের সামনে উপস্থিত হলে তাদের দিল নরম হয়

সকাল দশটার দিকে চোখে সানগ্নাস পরা একজন এসে আমাকে বলগ, এক্সকিউজ মি। আমি একটি মেয়ের খোজ করছি। তার নাম তৃত্রি। সে আমার ছাত্রী। তার আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

আমি বললাম, তুতুরি এখনো আসে নি নিকরই চলে আসবে। আপনি হুজুরের সঙ্গে বসুন। ফ্যান আছে, আরাম পাবেন।

ততরির যে নাম্বার আমার কাছে আছে, সেটা ধরছে না। আপনার কাছে তার অন্য কোনো নাম্বার কি আছে ?

জ্ঞি-না। আপনি হুজুরের ঘরে বসুন। এত অস্থির হবেন না। আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এই জায়গা থেকে কেউ থালি হাতে ফিরে না। আপনিও তুতুরি ছাড়া ফিরবেন না। জনাব, আপনার নামটা বলুন

জহির সন্দেহজনক দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি

वलरलन, कात्र शासात ? পীর বাচ্চাবাবার মাজার তবে আমার

ধারণা ঘটনা অন্য ।

की घंडेंगा ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, মাজারের প্রধান খাদেমকে দেখছেন না ៖ উনার দূই পা কাটা পড়েছিল। আমার ধারণা কাটা



ক্রমিন নারে তান মাতার নালের বলারের বলারেন ক্রমির বলালেন, মাজারের সাইজ অবশ্যি খুবই ছোট। টাউটে দেশ ভর্তি হয়ে গেছে। কাটা পায়ের উপর মাজার ভূলে ফেলা বিচিত্র কিছু না। এদের ক্রসক্ষারারে দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, আমাদের হুজুরের অবশ্য কেরামতিও আছে।

কী কেরামতি ?

উনার যেখানে পারের আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দিলে আঙুল ফুটে।

জহির বললেন, এই সব বুলশীট আমাকে ছনিয়ে লাভ নেই। আপনি কে r

আমি খাদেমের প্রধান থাদেম। আমার কাজ উনার পা টিপা। পায়ের যেখানে আঙুল ছিল সেই আঙুল ফুটানো।

উন্তুট কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলবেন না। আমি শিশি খাওয়া পাবলিক না।

আমি বললাম, জগতটাই উন্তট। হার্তার্ডের ফিজিজের পিএইচডি বলেছেন, আমরা কিছু না। আমরা সবাই স্তিং-এর কম্পন।

জহির বলপেন, ননসেন্স কথাবার্তা বন্ধ রাখুন।

আমি বলগাম, জি আছা। বন্ধ।

জহির ঘড়ি দেখে বিড়বিড় করে বললেন, দেরি করছে কেন বুঝলাম

না। আমি বল্লাম, পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করতে মনে হয় দেরি হচ্ছে।

পটাসিয়াম সায়ানাইভ ?

জি। খাওয়ামাত্র সব শেষ।

কে খাবে গ

আপনি খাবেন। আর আপনার বন্ধু খাবেন। আপনাদের দুজনকে খাঁচরানোর জন্মেই ডুতুরি এই জিনিস জোগাড় করছে। কেমিট্রির এক টিচার ডুতুরির বান্ধবী। তিনি একগ্রাস পটাসিয়াম সায়ানাইভ দিতে রাজি হরেছেন।

জহিরের মাথা নিশ্চয়ই চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি মাজারের রেলিং ধরে চক্কর সামলালেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনি দুণ্ডিন্তাপ্ত হবেন না। পর্যাসিয়াম সায়ানাইতে মৃত্যু অতি দ্রুত হয়। কিছু বুঝবার আপেই শেষ। বমি, বিচুনি, ছটফটানি কিছুই হবে না। টেরও পাবেন না। হাসিমুখে যদি খান, মৃত্যুর পরেও হাসিমুখ থাকবে। মুখের হাসি মুখ্যু যাবে না।

জাইব মাজাবের বেলিং বের ভাবিয়ো আছেন। তার রুপালে যাম।
দেখেঁই বোঝা যাতে পটালিয়াম সায়ানাইত ঘটিত এবল খাজার কা স্বাতারিক মাননিক প্রতিরোধ তেরে পড়েছে। এই অবস্থার সাজেদন ভাবের কার্বকরী হয়। আমি যদি নদি, ভাবিত ভাই আদানি চুটুরক্তিক লোক। আহি চুটুর আহিল সুইর এই মাজাব ধরকে সমস্যা আছে। তারা আটকা পড়ে যাবে। হাত ছুটিয়ে নিতে পারবে মা—এই সাজেদন জাইবের মাজির প্রথম করবে। মাজির বেলে হাতে কোনো নিদানাল গৌছাবে না 'আহি ক্লাক হাত পারের মালদ শক্র হোবা বানা—

বিশেষ এই সাজেশন দেওয়ার আগে আরও হকচকিয়ে দেওয়া দরকার। আমি সহজ গলায় বললাম,

আপনি নিশ্চরই মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছেন। আপনার বন্ধু কোথায় দ মাইক্রোবাসে ৮ সে এলে ভালো হতো, দুজন হজুরের কাছে তওবা করে নিতে পারতেন। মৃত্যুর আগে তওবা করুরি।

জহির চাপা আওয়াজ করলেন। আমি

ৰলগাম, জহিব ভাই, বিবাট সমসা। হয়ে গেল। অতি দুষ্টু কেউ মাজারের প্রি প্রেলিং ধরণে আটকে যায়। অতীতে করেকবার এরকম ঘটনা ঘটোছে। প্রী আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আটকে গেছেন। হাজার চেটা করেও প্র হাত স্থাটাকে পারবেন না এ চেটা করেন হাত তত আটকাবে। আমার

অটো সাজেশন কাঞ্চ করেছে। ভহিরের পকেটে মোবাইল ফোন বাজছে। তিনি টেলিফোন ধরছেন না। মাঞ্চারের রেলিং থেকে হাত উঠাচ্ছেন না। তার মুখের মাসল শক্ত হয়ে উঠছে।

অনেককণ আপনি আপনি করে জহির প্রদান্ত বলা হলো, এখন তুমি করে বলা যাব। সবচেয়ে ভালো হতো জাপানিদের মতো সর্বনিদ্ধ ছুই করে বললে। দুবাধে বিষয় বাংলা ভাষায় ছুই এর নিচে কিছু নেই। বাংলা একাডেমীর ভিজি সাহেবের সপ্তে বিষয়েটা নিয়ে আলাপ করতে হবে। আপাতত জহিরতে চুমি সন্তোধন করেই চালাই।

জহিব খুকথুক করে কাশছে। নাক টানছে। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার চাপা এবং কাতর গলা শোনা গেল, ভাই একটু সাহায্য করেন।

আমি বললাম, অবশ্যই সাহায্য করব। ভূপেন হাজারিকা বলে গেছেন, মানুষ মানুষের জন্য। জী সাহায্য চান ?

পানি খাব।

জহিব ভাই, পানি খাওয়া ঠিক হবে না। পানি খেলেই প্রস্রাবের বেগ হবে। মাজারে প্রস্রাব করা ঠিক হবে না। পীর বাচ্চাবাবা রাগ করতে পারেন। সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিব ৮

ধূমপান করি না। আমাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করেন।

জহিব ভাই! অস্থির হবেন না। মাথা ঠান্তা রাখেন। বিপদে মাথা ঠান্তা রাখতে হয়। ভাবি চলে এলে আপনার অস্থিরতা কমবে। উনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করন্তি।

ভাবিটা কে ?

আপনার খ্রীর কথা বলছি।

জহির ভাই বললেন, বদমাইশ। মেরে তোর হাডিড গুড়া করে দেব।

তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি জহির রেলিংয়ে আটকে আছে। হজুর একটু পর পর বলছেন, সোবাহানাল্লাহ! আল্লাহপাকের এ-কী কেরামতি।

জহিরের বন্ধু পরিমল এসেছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দেখল। জহির কাতর গলায় বলল, কোমর ধরে টান দাও। দেখার কিছু নাই।

পরিমল বলল, হরেছে। তোমার কোমরে ধরলে আমিও আটকে যাব। বলেই দাঁড়াল না, অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

ান মধ্য মাজাবের কেনামতি আপপালের লোকজনের কাছে ফলানিত থবেছে। আনকেই এলে দেখাছে যাজারে মানুর আটক আন্তর্গ দেশিক সাত্তসকাল, গাইজার ইফার বিষয়োজারে এলে গেছে। বিশোটারের পানানা ইকা করে কেউ একজন রেগিয়ের আটকে ভাগনের ভান করছে খোল মাজাবের নাম ফার্টা। এই বিশোটার ভারুবার কালে পোশান পা আজব উচ্চা কেরছে। টাকা পেরল পেজাটিত বিশোর্ট করা হবে, না পেরল কোটিত বিশোর্ট। এমন বিশোর্ট বে ফ্রান্ডবারির নামে ছন্তুবকে পূর্ণিশ আর্রেক্ট করে বিশোর্ট। এমন বিশোর্ট বে ফ্রন্ডবারির নামে ছন্তুবকে পূর্ণিশ আর্রেক্ট করে বিয়ে আর্থ।

হন্ত্র বললেন, আপনার যা রিপোর্ট করার করবেন। আমার হাতে কিছুই নাই, সবই পীর বাচ্চাবাবার হাতে। সোবাহানাপ্রাহ।

সাংবাদিক থাকতে থাকতেই বাংলা 🕸 একাডেমীর ভিন্ধি সাহেব চলে এলেন। তিনি হতভয়। আটকে পড়া মানুষটিকে 🚨



GU

দেবে বললেন, আপনার নাম জহির না z আপনি বাংলা একাডেমীতে একটা পাত্মলিপি জমা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। পাত্মলিপির নাম বাংলার ক্রিয়ো কেলা ক্রিটিক। একাশক বেমিপি

ঐতিহ্য চেপা শুঁটকির একশত রেসিপি'। জহির বলল, পাণ্ডুলিপি আমার বন্ধু পরিমলের লেখা। আমি সঙ্গে

এখন মাজারে আটকে আছেন 🕫

2

किहाब

জি। স্যার, আমার জন্য একটু দোয়া করেন।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ছজুর বললেন, বলেন সোবাহানাল্লাহ। এই ধরনের মাজেজা দেখলে সোবাহানাল্লাহ বলা দূরত্ত।

ভিজ্নি স্যার আমাকে দেখেও চিনতে পারলেন না বলে মনে হলো। মাজারে মানুষ আটকা দেখে তার সিত্টেম নট হয়ে গেছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।

স্যার, আমাকে চিনেছেন হ আমি হিয়ু। ওই যে ফুভূরি ভূতুরি। আপনি ছজ্বরের ঘরে বসুন। পাগুলিপি দিয়ে দেই, দশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। নিরিবিপি বসে পভূন।

নারাবাপ বলে পড়ুন। কিসের পাণ্ডুলিপি ?

বাংলার ভূত।

বাংলার ভূত। ডিজি স্যার বিভ্বিভ করে কী বললেন বুঝলাম না।

আমি বল্পাম, স্যার কিছু বলেছেন ? ডিজি স্যার বললেন, একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত, ডাক্তার

দেখুক। একটা লোক মাজারে আটকে আছে, এটা কেমন কথা ? ছজুর বললেন, জনাব, এই জিনিস মেডিকেলের আভারে না। এটা গারেবি।

ডিজি সাার বললেন, আপনি কে 🕫

হজুর বললেন, আমি এই মাজারের প্রধান খাদেম। হিমু আমার শিষ্য। জনাব, আপনার পরিচয়টা ‡

আমি ডিজি বাংলা একাডেমী।

হুজুর আনন্দিত গলায় বলদেন, সোবাহানাল্লাহ। বিশিষ্ট লোকজন আসা তরু করেছেন। সবই পীর বাচ্চাবাবার কেরামতি।

এত বড় ঘটনা ঘটছে, বন্টু স্যার এবং খালু সাহেব দুজনের কেউ নেই। তারা জোড়া বাঁদর কিনতে গেছেন। জোড়া বাঁদর কেনায় খালু সাহেব কীভাবে যক্ত হলেন আমি জানি না।

মাজারের সামান প্রান্থ লোক জমে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনা আপনি কিছু ভাগেনিয়ার বের হল। লাঠি হাতে একজন অস্তর্লিয়ার কোনা যাতি হাতে একজন অস্তর্লিয়ার কোনা যাতে। ভাগেনিয়ার কারনা লোকা পালারী মাধান লাল কোরী। ভাগেনিয়ার কারন পালায় কাছে, লাইন দিয়ে সুপৃঞ্জাকারে আদেন। ছবি ভোগা নিয়েখ মোনাইল বন্ধ করে রাখেন। পারম মাজার। আহেনা ছবি ভোগা নিয়েখ মোনাইল বন্ধ করে রাখেন। পারম মাজার।

জহিরের শিক্ষাসফর হয়ে গেছে। সে এখন হার্ট অ্যাটাকের সময় যেতাবে ঘামে সেইভাবে ঘামছে। ঘামে শার্ট ভিজে গেছে। প্যাউও ভিজেছে। তবে এই ভেজা ঘামের ভেজা না, অন্য ভেজা।

তুতুরিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে এঞ্চছে। জহির ভঙ্জিকে দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল,

জামাকে বাঁচাও। আমি তোমার পারে ধরি, ভুমি আমাকে বাঁচাও।

তুত্রি বলল, স্যার আপনার কী মেস্যাঃ

জহির বলপ, রেলিংয়ে হাত রেখেছি আর ছুটাতে পারছি না। ভুত্রি বলল, আমরা তা হলে আপনার গ্রামের বাড়িতে যাব কীভাবে ; জহির বলল, রাখো গ্রামের বাড়ি। একজন ডাভারের ব্যবস্থা করো। প্রিজ প্রিজ ব্রিজ।

ভভরি

হত্ত একজন মানুষ নাকি সারা জীবনে সাতবারের বেশি বিশ্বরে অভিচ্যুত হতে গারে না। এই সাতবারের মধ্যে একবার জন্মের পর পর পৃথিবী নেথে বিশ্বরে অভিচ্যুত হয়। আরেকবার মৃত্যুর যুগোমুখি হয়ে। এই দুইবারের শ্বতি কোনো কাজে আলে না। বাকি থাকে পাঁচ।

এই মাজারে এসে পাঁচের মধ্যে দুটা কাটা গেল। দুবার বিশ্বয়ে অভিভূত হলাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ভ্রন্তর আমাকে দেখেই বললেন, জয়নাব না ? সোবাহানক্সাহ। কেমন আছো মা ?

আমি জানি তাঁর পা নেই, তারপরেও আমি কদমবুলি করার জন্যে নিচু হলাম। হন্তুর বদলেন, গা নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই গো মা। তুমি কদমবুলি করো—জিনিল জায়গামতো পৌছে খাবে। তোমার পিতামাতা কেমন আছেন।

তারা দুজনই মারা গেছেন।

আহারে আহারে আহারে। চিন্তা করবা না মা, আক্লাহপাক এক হাতে নেন আরেক হাতে ফেরড দেন। এটাই উনার কাজের ধারা। মা, ভূমি কি বিবাহ করেছ ?

कि-ना।

এই বিষয়েও চিন্তা করবে না। খাসনিলে দোয়া করে দিব। প্রয়োজনে জুনের মারক্ষত দোয়া করাব। সুবিধা খখন আছে। মা, ইয়ানের নিচে । বন্দো। মাখাটা ঠাভা করো। ভোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই—ইনি ভিজি বাংপা একাডেমী। বিশিক্তিক। মাজারের টানে চলে এসেছেন।

আমি ভিজ্ঞি সাহেবকে সালাম দিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, ভূমি একজন আর্কিটেষ্ট ?

জি স্যার।

নাম কী হ

ভালো নাম জন্তনাৰ, ডাকনাম ভুডুরি।

তুতুরি ?

জি স্যার তুতুরি।

ভিজি স্যার বিভূবিভূ করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুতুরি থেকেই কি ফুতুরি ভূতুরি হ

कि मात्र।

ডিজি স্যার হতাশ গলায় বললেন, আমি তো মনে হয় ভালো চক্করে পড়ে

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বাইরে হইচই হতে লাগল। আমি এবং ডিজি স্যার ঘটনা কী দেখার জন্যে বের হলাম।





ঘটনা হচ্ছে আত্মলেন নিয়ে একজন ডাকার এসেভেন। ডাকারের সঙ্গে পরিমল। এই বদমায়েশ মনে হয় ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার জহির স্যারকে বললেন, হাতের সব মাসল প্রিফ হয়ে গেছে। আপনি কি পা নাড়াতে পারেন ?

জহির স্যার বললেন, পারি। তবে পায়ের তালু গরম হয়েছে। কাউকে বলেন, জুতা-মোজা খুলে দিতে।

হিমু আগ্রহী হয়ে জুতা-মোজা খুলল। জহির স্যার করোকবার পা ওঠানামা করলেন। তখন হিমু বলল, জুতা-মোজা খোলা মনে হয় ঠিক হয়

নাই। এখন মেঝের সঙ্গে পা আটকে যেতে পারে। বিষয়কর ব্যাপার হলো, হিমুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহির স্যার কাঁদো কাঁদো কর্ছে বললেন, পা আটকে গেছে।

ভাকার সাহেব ঘটনা দেখে ঘাবভে গেছেন, মাসল রিলাক্সের ইনজেকশন দিয়ে লাভ হবে না। প্রবলেমটা নিওরো। নিওরো মেডিসিনের কাউকে আনতে হবে।

ডিজি স্যার নিচু গলায় আমাকে বললেন, হিম নামের ওই যুবকের এখানে কিছু ভূমিকা আছে। অতি দৃষ্টপ্রকতির

যুবক। আমাকে নানান ভজং ভাজং দিয়ে সে এখানে নিয়ে এসেছে। ভার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। মাজারের খাদেমটাও বদ। সে এই ঘটনায় युक्त ।

আমি বললাম, স্যার, হিমু বন না ভালো এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে যিনি থাদেম, তিনি চলন্ত ট্রাকের নিচে পড়া থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ট্রাকের চাকা তার পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হয়।

ডিজি স্যার বললেন, কী বলো তুমি। উনি তো তা হলে সৃঞ্চি পর্যায়ের মানুষ। উনার সম্পর্কে অতি বাজে ধারণা ছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি এবং ডিজি সারে হুজুরের সামনে বসে আছি। হিমু আমাদের জন্যে

চা নিয়ে এসেছে, আমরা চা খান্দি। হিম নিজে জহির স্যারকে চা খাওয়াচ্ছে। চায়ের কাপ স্যারের মুখে ধরছে, স্যার চুক চুক

> করে খাতে। হজুর চোখ বন্ধ করে জিগিরে বসেছেন। ডিঞ্জি স্যারের হাতে কিছ কাগজ। কাগজগুলো হিমু তাঁকে ধরিয়ে



দিয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, হার্ভার্ডের ফিজিক্সের একজন পিএইচডি ভূত নিয়ে বই লিখছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

আমি বললাম, একজন মানষের মাজারের রেলিংয়ে আটকে যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তা হলে হার্ভার্ডের পিএইচডির ভতের উপর বই লেখাও বিশ্বাসযোগ্য। আমি উনাকে চিনি। তিনি ম্যাথমেটিক্সের একটি বই দিখেছেন, The Book of Infinity. বইটি New York Times-এর বেন্ট সেলারের তালিকায় আছে। ম্যাকমিলন বুক কোম্পানি বইটির প্রকাশক।

ডিজি স্যার চোথ কপালে তুলে বললেন, বলো কী

আমি বললাম, আপনি কয়েক পাতা পড়ে দেখুন। হয়তো দেখা যাবে এই বইটিও হবে কেট সেলার।

ভিজ্ঞি স্যার পভা তরু করেছেন। আগ্রহ নিয়ে পভছেন।

আমি বাইরে কী হচ্ছে দেখার জন্যে বের হলাম। পরিস্থিতি শাও। জনসমাগম বেড়েছে। পুলিশ চলে আসায় শৃক্রবলা তৈরি হয়েছে। ছেলে ুএবং মেরের **জন্যে** আলাদা লাইন হয়েছে। জহির স্যারের স্ত্রী চলে এসেছেন। মহিলা মৈনাক পর্বত সাইজের। তিনি খড়খড়ে গলায় বলছেন, তুমি যে কতটা ভয়ন্ধর মানুষ এটা আমি জানি। এতদিন মুখ খুলি নি। আজ খুলব। তুমি এখানে আটকা পড়েছ, আমি খুশি। সারা জীবন এখানে আটকে থাকো এই আমি চাই।

হিমু মহিলাকে বলল, ম্যাডাম, আপনি উত্তেজিত হবেন না। যেভাবেই হোক আমরা জহির ভাইকে রিলিজ করে আপনার হাতে তুলে দিব। তখন আপনি ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে ডাকারের উপস্থিতিতে কক্তি কেটে উনাকে রিলিজ করা হবে। জহির ভাই! রাজি আছেন ?

ক্সহির স্যার গোঙানির মতো শব্দ করলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি হিমুর দিকে। এই মানুষটা কে ? মাজেদা খালা যেমন বলেছিলেন তেমন কিছু অপৌকিক শক্তিধর কেউ ?

ডিজি স্যার থতমত অবস্থায় আছেন। তিনি লেখা পড়ে শেষ করেছেন। বুঝতে পারছি লেখা তাকে অভিডত করেছে। তিনি নিজের मस्न वनरनन, विनियाँछै। अमन बानु तहना वर्षमिन शार्ठ कति नि। अहै লেখককে রয়েল স্যাল্ট দিতে ইচ্ছা করছে। এই বইটির বঙ্গানবাদ বাংলা ক্রবাডেমী থেকে অবশাই বের হবে। এতে যদি আমার চাকরি চলে যায় চলে যাবে।

ডিজি সাারের কথা শেষ হওয়ার আগেই শিকলে বাঁধা দই বাঁদর নিয়ে বন্টু স্যার এবং মাজেদা খালার হাজবেত তুকলেন। বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে দুজনের কাউকেই আগ্রহী মনে হলো না। দুজনের সমগ্র চিন্তাচেতনা বাঁদর দম্পতিকে নিয়ে। আমি ডিজি স্যারের সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই বিষয়েও তাদের কোনো অগ্রহ দেখা গেল না। दन्षे भारत वनलन, श्रधतवाड़ि याजा।

মাজেদা খালার স্বামী বললেন, এই আইটেম সবচেয়ে ফালতু। প্রথমে দেখাও স্বামী-ন্ত্রীর মধুর মিলন।

দাই বাঁদর স্বামী-প্রীর মধর মিলন অভিনয় করে দেখাছে। ভজর বললেন, সোবাহানাল্লাহ।

ডিজি স্যার একবার বাঁদর দুটিকে দেখছেন, একবার হার্ভার্ড পিএইচডি'র দিকে তাকাচ্ছেন, একবার তার হাতের কাগজের তাডাতে

চোখ বুলাচ্ছেন। একইসঙ্গে মানবজাতির তিনটি আবেগ তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিশ্বিত, হতভম্ব এবং ন্তমিত।

বাইরে বিরাট হইচই। দুটি টিভি চ্যানেপের লোকজন চলে এসেছে। কালো পোশাকের কিছু র্যাবও দেখতে পান্ধি। হিমকে কোথাও দেখছি না। আমি নিশ্চিত হিম এখানে নেই। সে সবাইকে এখানে জড়ো করেছে। তার কাজ শেষ হয়েছে। মাজেদা খালা বলেছিলেন, হিমু একটা ঘটনা ঘটিয়ে ডুব দেয়। অনেক দিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। আবার উদয় হয়, নতুন কিছু ঘটায়। তৃতুরি, তুমি এর কাছ থেকে দূরে থাকবে।

ভেতর থেকে হজুর ডাকলেন, জয়নাব মা। ভেতরে আসো। জরুরি কথা আছে।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি, দুই বাঁদরের শ্বন্ধরবাড়ি যাত্রা দেখানো হচ্ছে। বল্টু স্যার এবং মাজেদা থালার স্বামী দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর ভেঙে পড়ে যাক্ষেন। তথু ডিজি স্যার চোথমুখ শক্ত করে আছেন। বাংলা ভাষার মানুষ হয়েও ইংরেজিতে বলছেন, I can't

আমাকে কাছে ভেকে হজুর বললেন, বাঁদর-বাঁদরির খেলাটা দেখো। মজা পাবে।

আমি বাঁদর-বাঁদরির খেলা দেখছি, তেমন মজা পাজি না :

বন্ট স্যার ছজরের দিকে তাকিয়ে আনন্দময় গলায় বললেন, এই দই প্রাণীকে আপনি এত পছন্দ করেছেন বলে ভালো লাগছে। এরা আপনার সঙ্গেই থাকবে।

হন্তর বললেন, আল্লাহপাক আমাকে স্ত্রী দেন নাই, পত্র-কন্যা কিছুই দেন নাই, উল্টা আমার দুটা ঠ্যাং নিয়ে গেছেন। এখন বুঝতে পারছি তিনি আমাকে সবই দিয়েছেন। আমি মূর্ব বলে বুঝতে পারি নাই।

তার চোথ ছলছল করছে। বাদর দটি দেখাকে স্বামী-ব্রীর মধর মিলদের দৃশ্য।

#### আমি হিমু

মাজার জমজমাট অবস্থায় রেখে আমি বের হয়ে এসেছি। তৃত্তরির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো লাগত। দেখা হয় নি। এও বা মন্দ কী ? আমাদের সবার জগৎ আলাদা। তত্তরি থাকবে তার জগতে, বন্ট স্যার তাঁর জগতে। আমি বাস করব আমার ভূবনে। তথু পতদের আলাদা কোনো ভূবন নেই। সেটাও খারাপ না। পশুদের আলাদা ভূবন নেই বলেই তাদের অন্যরকম আনন্দ থাকে।

আমি হাঁটছি, আমার পেছনে পেছনে একটা কুকুর হাঁটছে। আমি আমার মতো চিন্তা করছি। কুকুর চিন্তা করছে তার মতো। আমি কুকুরের চিত্তায় ঢুকতে পারছি না, কুকুর আমার চিন্তায় ঢুকতে পারছে না।

ঝুম বৃষ্টি শুরু হতেই কুকুর দৌড়ে এক গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় নিল। অবাক হয়ে দেখল আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এহছি। সে কী মনে করে আবারও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুক্ল করল।

রাজায় পানি জমেছে। আমি পানি ভেঙে এগুন্ধি। আমার পেছনে পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে আসছে একটা কালো কুকুর। আমি তাকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। বন্ধুত্ব তথনই গাঢ় হয় যখন কেউ কাউকে চেনে না।

